## প্রকাশ বৈশাথ ১৩৪৪ পুনর্ম্জণ আবিণ ১৩৫৪, আখিন ১৩৯৮

ভান্ত ১৩৭৭ : ১৮৯২ শক

© বিশ্বভারতী ১৯৭**০** 

## উৎসর্গ

স্থল্বর শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য করতলযুগলেযু

মেঘের ফুরোল কাজ এইবার।
সময় পেরিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধার,
স্থার্থ কালের পরে নিল ছুটি।
উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি
রচিছে যেন সে অক্সমনে
আকাশের কোণে কোণে
ছবির খেয়াল রাশি রাশি,
মিলিছে তাহার সাথে হেমস্টে কুয়াশা-ছোঁওয়া হাসি।
দেব পিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের হেরি হেলা,
ইল্রের প্রাঙ্গণতলে দেবতার অর্থহীন খেলা।

আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে ভেসে আসে বায়ুস্রোতে। নিয়মের দিগস্ত পারায়ে যায় সে হারায়ে নিরুদ্দেশে বাউ্টেলর বেশে। যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষীছাড়া।
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে কাঁকা,
দিলেম উজ্ঞাড় করি ঝুলি।
লও যদি লও তুলি,
রাখো ফেলো যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।

ফসল কাটার পরে
শৃশু মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে—
যার কোনো দাম নেই
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয় নি কখনো॥

পৌষ ১৩৪৩ শাস্তিনিকেতন

# সে

বিধাতা লক্ষলক্ষ কোটিকোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন, তবু মানুষের আশা মেটে না; বলে, আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব। তাই দেবতার সজীব পুতৃল-থেলার পাশাপাশি নিজের খেলা শুরু হল পুতৃল নিয়ে, দেগুলো মানুষের আপন-গড়া মানুষ। তার পরে ছেলেরা বলে 'গল্প বলো'; তার মানে, ভাষায়-গড়া মানুষ বানাও। গড়ে উঠল কত রাজপুতুর, মন্ত্রীর পুতুর, সুয়োরানী, ছয়োরানী, মংস্থনারীর উপাখ্যান, আরব্য উপস্থাস, রবিন্সন্ কুসো। পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল। বুড়োরাও আপিসের ছুটির দিনে বলে, মানুষ বানাও; হল আঠারো পর্ব মহাভারত প্রস্তুত। আর, লেগে গিয়েছেন গল্প-বানিয়ের দল দেশে দেশে।

নাতনীর ফরমাশে কিছুদিন থেকে লেগেছি মামুষ গড়ার কাজে; নিছক খেলার মামুষ, সত্যমিথ্যের কোনো জ্বাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন'বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই শুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমসলা এতই হাল্কা গুজনের যে, নির্বিচারে পুপুও দিল যোগ। আর-একটা লোককে রেখেছিলুম, তার কথা হবে পরে।

অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই বলে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ করে দিলুম, এক যে আছে মানুষ। তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চড়ে তেপাস্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা, খিদে পেয়েছে।

রাজপুত্রের গল্প অনেক শুনেছি; কখনোই তার থিদে পায় না। কিন্তু এর থিদে পেয়ে গেল গোড়াতেই, শুনে থুশি হলুম। খিদে-পাওয়া লোকের সঙ্গে ভাব করা সহজ। খুশি করবার জন্মে গলির মোড়ের থেকে বেশি দূর যেতে হয় না।

দেখলুম, লোকটার দিব্যি খাবার শথ। ফরমাশ করে মুড়োর ঘণ্ট, লাউ-চিংড়ি, কাঁটাচচ্চড়ি; বড়োবাজ্ঞারের মালাই পেলে বাটিটা চেঁচেপুঁছে খায়। এক-একদিন শথ যায় আইস্ক্রিমের। এমন করে খায় সে দেখবার যোগ্য। মজুমদারদের জামাইবাবুর সঙ্গে অনেকটা মেলে।

একদিন ঝমাঝম্ বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চলে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা— দক্ষিণ দিকে পোড়ো জ্বমি, উচুনিচু ঢেউ-খেলানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনোখেজুর। দূরে ছটো-চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওত পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা। বাটিতে রঙ গুলে তুলি বাগিয়ে এইসব এঁকে চলেছি।

দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুত্র নয়— সেই লোকটা। সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে, ময়লা ভিজে জামা গায়ে লেপ্টে গেছে, কোঁচার ডগায় কালা, জুতোয় কালার পিণ্ডি। আমি বললুম, এ কী!

সে বললে, যথন বেরিয়েছিলুম খট্থটে রোদ্ছর। আদ্ধেক পথে আসতে বৃষ্টি নামল। তোমার ঐ বিছানার চাদরটা যদি দাও তো কাপড় ছেড়েন্সায়ে জড়িয়ে বসি।

হুকুম পাবার সবুর সইল না। চট্ করে খাটের থেকে লক্ষ্ণে ছিটের ঢাকাটা টেনে নিয়ে তাই দিয়ে মাথাটা মুছে কাপড় ছেড়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে বসল। ভাগ্যিস কাশ্মীরি জামিয়ারটা পাতা ছিল না।

বললে, দাদা, তোমাকে একটা গান শোনাব। কী করি, ছবি-আঁকা বন্ধ করতে হল। সে শুরু করলে—

> ভাবো শ্রীকাস্ত নরকাস্তকারীরে, নিভাস্ত কৃতাস্ত ভয়াস্ত হবে ভবে।

আমার মুখের ভাব দেখে তার কী সন্দেহ হল জানি নে; জিগেস করলে, কেমন লাগছে।

আমি বললুম, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে গলা সাধতে হবে লোকালয় থেকে দুরে বসে। তার পরে বুঝে নেবেন চিত্রগুপ্ত, যদি সইতে পারেন।

সে বললে, পুপেদিদিও হিন্দৃস্থানি ওস্তাদের কাছে গান শেখে, সেইখানে আমাকে বসিয়ে দিলে কেমন হয়।

আমি বললুম, পুপেদিদিকে যদি রাজি করাতে পার তা হলে কথা নেই। সে বললে, পুপেদিদিকে আমি বড়ো ভয় করি। এই পর্যস্ত শুনে আমার শ্রোতা পুপেদিদি খুব হেসে উঠল। তাকে কেউ ভয় করে এতে সে ভারি খুশি। যেমন খুশি হয় জগতের দোর্দগুপ্রতাপের দল।

দয়াময়ী আশ্বাস দিয়ে বললে, ভয় নেই, আমি তাকে কিছু বলব না।

আমি বললুম, তোমাকে ভয় কে না করে ! ছবেলা ছ বাটি করে ছধ খাও— গায়ে কী রকম জোর ! মনে আছে তো, তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাঘটা লেজ গুটিয়ে একেবারে মুটুপিসির বিছানার নীচে গিয়ে লুকিয়েছিল।

বীরাঙ্গনা ভারি খুশি। মনে করিয়ে দিলে ভালুকটার কথা — সে পালাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল নাবার ঘরের স্নানের জলের টবের মধ্যে।

সেই-যে মামুষটার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল আমার একলার হাতে, এখন থেকে পুপেও তাতে যেখানে-সেখানে জোড়া দিতে লাগল। আমি যদি বা বলি, একদিন বেলা তিনটার সময় সে এসেছিল আমার কাছে দাড়ি কামাবার খুর চেয়ে নিতে, আর নিতে খালি-বিস্কুটের টিন, পুপে খবর দেয় সে ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে পশম বোনবার কুরুশকাটি।

সব গল্পেরই একটা আরম্ভ আছে, শেষ আছে, কিন্ধ ঐ যে 'এক যে আছে মানুষ' তার আর শেষ নেই। তার দিদির জর হয়, ডাক্তার ডাকতে যায়। টমি কুক্র আছে, বেড়ালের নথের আঁচড় লেগে তার নাক যায় ছড়ে। পিছন দিক থেকে গোকর গাড়ির উপর চড়ে বসেছিল, তাই নিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে হয় বিষম বচসা। উঠোনে কলতলায় পিছলে পড়ে বামুন ঠাক্রনের মাটির ঘড়া দেয় ভেঙে। মোহনবাগানের ফুটবলম্যাচ্ দেখতে গিয়েছিল, পকেট থেকে সাড়ে তিন আনা পয়সা কে নেয় তুলে; ফির্তি রাস্তায় ভীমনাগের দোকান থেকে সন্দেশ কেনা বাদ গেল। বল্ধু আছে কিয়ু চৌধুরী, তার ওখানে গিয়ে কুচো চিংড়ি ভাজা আর আলুর দম ফরমাশ করে। এমনি একটার পর একটা চলছে দিনের পর দিন। এর সঙ্গে পুপে জুড়েছে, কোনোদিন তুপুরবেলায় ওর ঘরে গিয়ে বলেছে মায়ের আলমারি থেকে পাকপ্রণালীর বইখানা খুঁজে বের করতে, বন্ধু স্থাকান্তবাব্ শিখতে চায় মোচার ঘন্ট তৈরি করা। আর-একদিন পুপের স্থবাসিত নারিকেল তেল নিয়ে গেল চেয়ে, ভয় হয়েছে মাথায় টাক পড়ে আসছে দেখে। আর-একদিন দিন্দার ওখানে গান শুনতে গেল, দিন্দা তখন তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে।

এই যে আমাদের এক যে আছে মানুষ, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা ছজনেই জানি, আর-কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা। এক যে ছিল রাজা, তারও নাম নেই; রাজপুত্র, তারও নেই; আর রাজক্তা, যার চুল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মানিক, চোখের জলে মুক্তো, তারও নাম কেউ জানে না।

ওরা নামজাদা নয় অথচ ঘরে ঘরে ওদের খ্যাতি।

এই-যে আমাদের মামুষটি— একে আমরা শুধু বলি 'সে'। বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস করলে আমরা হজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসি। পুপে বলে, আন্দাজ করে বলো দেখি, প দিয়ে আরম্ভ। কেউ বলে প্রিয়নাথ, কেউ বলে পঞ্চানন, কেউ বলে পাঁচকড়ি, কেউ বলে পীতাম্বর, কেউ বলে পরেশ, কেউ বলে পীটার্স্, কেউ বলে প্রেম্বট, কেউ বলে পীরবক্স, কেউ বলে পীয়ার খাঁ।

এইখানে এসে কলম থামতেই একজন বললে, গল্প চলবে তো ?

কার গল্প । এ তো রাজপুত্র নয়, এ হল মানুষ, এ খায় দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শথ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প। মনের মধ্যে যদি মানুষটাকে স্পষ্ট করে গড়ে তোল তা হলে দেখতে পাবে, এ যখন দোকানের রোয়াকে বদে রসগোলা খায় আর তার রস ঠোঙার ছিল্দ দিয়ে অজানিতে পড়তে থাকে তার ময়লা ধৃতির উপর, সেটাই গল্প। যদি জিগেস করো, তার পরে ? তা হলে বলব, তার পরে ও ট্রামে চড়ে বসল, হঠাং জ্ঞান হল পয়সা নেই, টপ্ করে লাফিয়ে পড়ল। তার পরে ? তার পরে এই রকমই আরো কত কী— বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।

ওদের মধ্যে একজন বললে, যা স্ষ্টিছাড়া, বড়োবাজারে বহুবাজারে এমন-কি নিমতলাতেও যার গতি নেই, তা নিয়ে কি গল্প হয় না গ

আমি বললুম, যদি হয় তা হলেই হয়, না হলে হয়ই না।

সে বললে, হোক্ তবে। হোক্-না একেবারে যা ইচ্ছে তাই; মাথা নেই, মুঞু নেই, মানে নেই, মোদ্দা নেই, এমন একটা কিছু।

এটা হল স্পর্ধা। বিধাতার সৃষ্টি, নিয়মের রসারসি দিয়ে কষে বাঁধা, যেটা হবার সেটা হবেই। এ তো সহু হয় না। একঘেয়ে বিধানের সৃষ্টিকর্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা করে নেওয়া যাক যেখানে শাস্তির ভয় নেই। এ তো তাঁর নিস্কের এলেকা নয়।

আমাদের সে ছিল কোণে বসে। কানে কানে বললে, দাদা, লেগে যাও। আমার নাম দিয়ে যা-খুশি চালিয়ে দিতে পারো, ফৌজদারি করব না।

সে মামুষটির পরিচয় দেওয়ার দরকার আছে।

পুপুদিদিমণিকে ধারা বেয়ে যে গল্প বলে যাচ্ছি সেই গল্পের মূল অবলম্বন হচ্ছে একটি সর্বনামধারী সে, কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজত্যে একে নিয়ে যা-তা

করা সম্ভব, কোনোখানে এর্দে কোনো প্রশ্নের ছঁচোট খাবার আশহা নেই। কিন্তু অনাস্ষ্টির চাক্ষ্ব প্রমাণ দেবার জন্যে একজন শরীরধারী জোগাড় করতে হয়েছে। সাহিত্যের মামলায় কেস্টা যথনই বড়ো বেশি বেসামাল হয়ে পড়ে তথনই এ লোকটা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। কিছুই বাধে না। আমার মতো মোক্তারের ইশারা পেলেই সে অমানমুখে বলতে পারে য়ে, কাঁচড়াপাড়ার কুজমেলায় গঙ্গানান করতে গিয়ে কুমীরে ধরেছিল তার টিকির ডগা। সেটা গেল তলিয়ে, বোঁটা-ছেঁড়া মানবদেহের বাকি অংশটুকু উঠে এসেছে ডাঙায়। আরো একটু চোখ টিপে দিলে সে নির্লজ্জ হয়ে বলতে পারে, মানোয়ারী জাহাজের ডুবুরি গোরা সাত মাস পাঁক ঘেঁটে গোটা পাঁচ-ছয় চুল ছাড়া বাকি টিকিটা উদ্ধার করে এনেছে, বকশিস পেয়েছে এককালীন সোয়া তিন টাকা। পুপুদিদি তবু যদি বলে 'তার পরে' তা হলে তথনই শুরু করবে, নীলরতন ডাক্তারের পায়ে ধরে বললে, দোহাই ডাক্তারবার্, ওমুধ দিয়ে টিকিটা জোড়া দিয়ে লাগিয়ে দাও, নইলে তেলোর কাছে প্রসাদী ফুল বাঁধতে পারছি নে। তিনি সয়াসীদত্ত বজ্জজটী মলম লাগিয়ে দিতেই টিকিটা একেবারে মরিয়া হয়ে বেড়ে চলেছে, অফুরান একটা কেঁচার মতো। পাগড়ি পরলে পাগড়িটা বেলুনের মতো ফেঁপে উঠতে থাকে, মাথার বালিশটার উপর চুড়ো তৈরি হতে থাকে দৈত্যপুরীর ব্যাঙের ছাতার মতো। বাঁধা মাইনে দিয়ে নাপিত রাখতে হল। প্রহরে প্রহরে প্রহরে তাকে দিয়ে রক্ষাতালু চাঁচিয়ে নিতে হচ্ছে।

তবু যদি শ্রোতার কৌতৃহল না মেটে তা হলে সে করুণ মুখ করে বলতে থাকে যে, মেডিক্যাল কলেজের সার্জন-জেনেরাল হাতের আস্তিন গুটিয়ে বসেছিল; তার ভীষণ জেদ মাথার ঐ জায়গাটাতে ইস্ক্রুপ দিয়ে ফুটো করে সেইখানে রবারের ছিপি এঁটে গালা লাগিয়ে শিলমোহর করে দেবে, ইহকাল-পরকালে ওখান দিয়ে আর টিকি গজাতে পারবে না। চিকিৎসাটা ইহকাল ডিঙিয়ে পরকালেই গিয়ে ঠেকবে এই আশস্কায় ও কোনোমতেই রাজি হল না।

আমাদের এই 'সে' পদার্থ টি ক্ষণজন্মা বটে; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্দী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্পের এতবড়ো উত্তরসাধক ওস্তাদ বহুভাগ্যে জুটেছে। গল্প-প্রশের উত্তরপাড়ার এই-যে মানুষ, মাঝে মাঝে একে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি— দেখে তার বড়ো চোখ আরো বড়ো হয়ে ওঠে। খুশি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে দেয়।— লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিকদারপাড়া গলির চম্চম্। পুপুদিদি জিগেস করে, তোমার বাড়ি কোথায় গ ও বলে, কোন্নগরে, প্রশাচিক্রের গলিতে।

নাম বলি নে কেন ? নাম বললে ইনি যে কেবলমাত্র ইনিতেই এলে ঠেকবেন এই

ভয়। স্থানেত আমি আছি একজন মাত্র, তুমিও তাই, সেই তুমি আমি ছাড়া আর-সকলেই তো সে। আমার গল্লের সকল সে'র উনি জামিন।

একটা কথা বলে রাখি, নইলে অধর্ম হবে। ওকে মাঝে রেখে যে পালা জমানো হয়েছে তার থেকে যারা বিচার করে তারা ভূল করে; যারা তাকে চাক্ষ্ম দেখেছে তারা জানে লোকটা স্থপুরুষ, চেহারা স্থগন্তীর! রাত্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গান্তীর্য তেমনি চাপা হাসিতে ভরা। ও পয়লা নম্বরের মারুষ, তাই কোনো ঠাটা মস্করায় ওকে জখম করতে পারে না। ওকে বোকার মতো সাজাতে আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে বৃদ্ধিমান। অব্বের ভান করলেও ওর মানহানি হয় না; স্থবিধে হয়, পুপুর স্বভাবের সঙ্গে ওর মিল হয়ে যায়।

এর মধ্যে পুপেদিদি গেছে দার্জিলিঙে। সে রইল মাথাঘষা গলিতে একলা আমার জিম্মায়। তার ভালো লাগছে না। আমিও জালাতন হয়েছি। বলে, আমাকে দার্জিলিং পাঠাও।

আমি বললুম, কেন ?

সে বললে, পুরুষ মামুষ বেকার বসে আছি, আত্মীয়স্বজ্বন ভারি নিন্দে করছে। কী কাজ করবে, বলো।

পুপেদিদির খেলার রান্নার জ্বয়ে খবরের কাগজ কুচিকুচি করে দেব।

এত মেহন্নত সইবে না। একটু চুপ করো দেখি। আমি এখন হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস লিখছি।

হুঁহাউ নামটা শোনাচ্ছে ভালো দাদা। ওটা তোমার চেয়ে আমার কলমেই মানাত ঠিক। বিষয়টার একটু আমেদ্ধ দিতে পার কি ?

ঠাট্টা নয়, বিষয়টা গম্ভীর, কলেজে পাঠ্য হবার আশা রাখি। একদল বৈজ্ঞানিক ঐ শৃষ্ম দ্বীপে বস্তি বেঁধেছেন। থুব কঠিন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

একট্থানি ব্ঝিয়ে বলো— কী করছেন তাঁরা ? হাল নিয়মে চাষবাস করছেন ? একেবারে উল্টো, চাষের সম্পর্ক নেই।

আহারের কী ব্যবস্থা ?

একেবারেই বন্ধ।

প্রাণটা গ

সেই চিস্তাটাই সব চেয়ে তুচ্ছ। পাক্যস্ত্রের বিরুদ্ধে ওঁদের সত্যাগ্রহ। বলছেন, ঐ জঠরযন্ত্রটার মতো পাঁটাও জিনিস আর নেই। যত রোগ যত যুদ্ধবিগ্রহ যত চুরিডাকাতির মূল কারণ তার নাড়ীতে নাড়ীতে।

দাদা, কথাটা সত্য হলেও হজম করা শক্ত।

তোমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু, ওঁরা হলেন বৈজ্ঞানিক। পাকযন্ত্রটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চুপ্সে, আহার বন্ধ, নস্থা নিচ্ছেন কেবলই। নাক দিয়ে পোষ্টাই নিচ্ছেন হাওয়ায় শুবে। কিছু পৌচচ্ছে ভিতরে, কিছু হাঁচতে হাঁচতে বেরিয়ে যাচ্ছে। তুই কাজ একসঙ্গেই চলছে, দেহটা সাফও হচ্ছে, ভর্তিও হচ্ছে।

আশ্চর্য কৌশল! কলের জাতা বসিয়েছেন বৃঝি ? হাঁস মুরগি পাঁটা ভেড়া আলু পটোল একসঙ্গে পিষে শুকিয়ে ভর্তি করছেন ডিবের মধ্যে।

না। পাক্ষন্ত্র, ক্সাইখানা, ছটোই সংসার থেকে লোপ করা চাই। পেটের দায়, বিল-চোকানোর ল্যাঠা একসঙ্গে মেটাবেন। চিরকালের মতো জগতে শান্তি স্থাপনার উপায় চিস্তা ক্রছেন।

নস্তুটা তবে শস্তু নিয়েও নয়, কেননা সেটাতেও কেনাবেচার মামলা।

বৃঝিয়ে বলি। জীবলোকে উদ্ভিদের সবৃজ্ব অংশটাই প্রাণের গোড়াকার পদার্থ, সেটা তো জান ?

পাপমুখে কেমন করে বলব যে জানি, কিন্তু বুদ্ধিমানের। নিতান্ত যদি জেদ করেন তা হলে মেনে নেব।

দৈপায়ন পশুতের দল ঘাদের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগনি পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন। সকালবেলায় ডান নাকে, মধ্যাতে বাঁ নাকে, সায়াতে ছই নাকে একসঙ্গে, সেইটেই বড়ো ভোজ। ওঁদের সমবেত হাঁচির শব্দে চমকে উঠে পশুপক্ষীরা সাঁৎরিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেছে।

শোনাচ্ছে ভালো। অনেকদিন বেকার আছি দাদা, পাকযন্ত্রটা হল্মে হয়ে উঠেছে— ভোমাদের এ নস্ভটার দালালি করতে পারি যদি নিয়ুমার্কেটে, তা হলে—

অল্প একট্ বাধা পড়েছে, সে কথা পরে বলব। তাঁদের আর একটা মত আছে। তাঁরা বলেন, মানুষ ছ পায়ে খাড়া হয়ে চলে বলে তাদের হৃদ্যন্ত্ব পাক্যন্ত্র ঝুলে ঝুলে মরছে, অস্বাভাবিক অত্যাচার ঘটেছে লাখো লাখো বংসর ধরে। তার জরিমানা দিতে হচ্ছে আয়ুক্ষয় করে। দোলায়মান হৃদয়টা নিয়ে মরছে নরনারী। চতুপ্পদের কোনো বালাই নেই।

ব্ঝলুম, কিন্তু উপায় ?

ওঁরা বলছেন, প্রকৃতির মূল মতলবটা শিশুদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। সেই দ্বীপের সব চেয়ে উচু পাহাড়ে শিলালিপিতে অধ্যাপক থুদে রেখেছেন— সবাই মিলে হামাগুড়ি দাও, ফিরে এসো চতুষ্পদী চালে, যদি দীর্ঘকাল ধরণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও।

সাবাস! আরো কিছু বাকি আছে বোধ হয়।

আছে। ওঁরা বলেন, কথা কওয়াটা মান্তুষের বানানো। ওটা প্রকৃতিদত্ত নয়। ওতে প্রতিদিন শ্বাদের ক্ষয় হতে থাকে, সেই শ্বাদক্ষয়েই আয়ুক্ষয়। স্বাভাবিক প্রতিভায় এ কথাটা



ফিরে এসো চতুস্পদী চালে

গোড়াতেই আবিন্ধার করেছে বানর। ত্রেতাযুগের হনুমান আজও আছে বেঁচে। আজ ওঁরা নিরালায় বদে দেই বিশুদ্ধ আদিম বৃদ্ধির অনুসরণ করছেন। মাটির দিকে মুখ ক'রে সবাই একেবারে চুপ। সমস্ত দ্বীপটাতে কেবল নাকের থেকে হাঁচির শব্দ বেরোয়, মুখের থেকে কোনো শব্দই নেই।

পরস্পর বোঝাপড়া চলে কী করে।

অত্যাশ্চর্য ইশারার ভাষা উদ্ভাবিত।— কথনো ঢেঁকি-কোটার ভঙ্গীতে, কখনো হাতপাখা-চালানোর চালে, কখনো ঝোড়ো স্থপুরি গাছের নকলে ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে ঘাড় ছলিয়ে বাঁকিয়ে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে হেলিয়ে ঝাঁকিয়ে। এমন-কি, সেই ভাষার সঙ্গে ভুরু-বাঁকানি চোখ-টেপানি যোগ করে ওঁদের কবিতার কাজও চলে। দেখা গেছে তাতে দর্শকের চোখে জল আসে, নস্থির জায়গাটা বদ্ধ হয়ে পড়ে।

কিছু টাকা আমাকে ধার দাও, দোহাই তোমার। ঐ হুঁহাউ দ্বীপেই যেতে হচ্চে আমাকে ; এত বড়ো নতুন মজাটা—

নতুন আর পুরোনো হতে পেল কই ? হাঁচতে হাঁচতে বস্তিটা বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে।

পড়ে আছে জালা-জালা সবৃদ্ধ নস্থি। ব্যবহার করবার যোগ্য নাক বাকি নেই একটাও।

এ তোমার আগাগোড়াই বানানো। বিজ্ঞানের ঠাট্টার পক্ষেও এটা বাড়াবাড়ি শোনাছে। এই হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস বানিয়ে তুমি পুপেদিদিকে তাক লাগিয়ে দিতে চাও। ঠিক করেছিলে তোমার এই অভাগা সে-নামওয়ালাকেই বৈজ্ঞানিক সাজিয়ে সারা দ্বীপময় হুঁাচিয়ে হাঁচিয়ে মারবে। বর্ণনা করবে, আমি ঘাড়-নাড়ানাড়ির ঘটা করে ঘটোৎকচ-বধ পাঁচালির আসর জমাচ্ছি কী করে। হয়তো কোন্ হামাগুড়িওয়ালি মনোহর-ঘাড়-নাড়ানির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বসবে, ঘাড়-নাড়ামন্ত্রে কনে নাড়বে মাথা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, আর আমি নাড়ব ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। সপ্তপদীগমন হয়ে উঠবে চতুর্দশপদী। ওদের সেনেটহলে ঘাড়-নাড়া ভাষায় যখন ওরা সারে সারে পরীক্ষা দিতে বসেছে, তার মধ্যে আমাকেও বসাবে এক কোণে। আমার উপর ভোমার দয়ামায়া নেই, দেবে ফেল করিয়ে। কিন্তু ওদের স্পোর্টিং ক্লাবে হামাগুড়ি-রেসে আমাকেই পাওয়াবে ফার্স্ট্ প্রাইজ। বলে দিচ্ছি, পুপেদিদিকে এমন করে হাসাতে পারবে মনেও কোরো না।

বেশি বোকো না। চাণক্য পণ্ডিত শ্রেণীবিশেষের আয়ুবৃদ্ধির জ্বস্থে বলেছেন: তাবচ্চ বাঁচতে মূর্থ যাবং ন বক্বকায়তে। তুমি তো সংস্কৃত কিছু শিখেছিলে ?

যতটা শিখেছিলেম ভুলেছি তার দেড়গুণ ওজনে। নয়া-চাণক্য জগতের হিতের জস্থে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার দাদা, ছন্দ মিলিয়েই লেখা: তখন্ হাপ ছাড়িয়া বাঁচি যখন পণ্ডিং চুপায়তে। চললুম, আমার শেষ পরামর্শ এই, বৈজ্ঞানিক রসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষি করো যতটা পারো।

এই কাহিনীটা পুপেদিদির কাছে একটুও পছন্দসই হয় নি। কপাল কুঁচকে বললে, এ কখনো হয় ? নস্তি নিয়ে পেট ভরে ?

আমি বললেম, গোড়াতে পেটটাকেই যে সরিয়ে দিয়েছে।

পুপুদিদি আশ্বন্ত হয়ে বললে, ওঃ, তাই বৃঝি।

শেষ পর্যন্ত ওর গিয়ে ঠেকল কথা না বলাতে। ওর প্রশ্ন, কথা না বলে কি বাঁচা যায়।

আমি বললুম, ওদের সবচেয়ে বড়ো পণ্ডিত ভূর্জপাতায় লিখে লিখে দ্বীপময় প্রচার করেছেন, কথা বলেই মানুষ মরে। তিনি সংখ্যাগণনায় প্রমাণ করে দিয়েছেন, যারা কথা বলত স্বাই মরেছে।

হঠাৎ পুপুদিদির বৃদ্ধিতে প্রশ্ন উঠল, আচ্ছা, বোবারা ?

আমি বললেম, তারা কথা বলে মরে নি, তারা মরেছে কেউ বা পেটের অস্থুখে, কেউ বা কাশিসর্দিতে।

শুনে পুপুদিদির মনে হল, কথাটা যুক্তিসংগত। আচ্ছা দাদামশায়, তোমার কী মত ? আমি বললুম, কেউ বা মরে কথা বলে, কেউ বা মরে না বলে। আচ্ছা, তুমি কী চাও ?

আমি ভাবছি, ছ'হাউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জমুদ্বীপে বকিয়ে মারল আমাকে, আর পেরে উঠছি নে।

শিবাশোধনসমিতির একটা রিপোর্ট্ পাঠিয়েছে আমাদের সে। পুপুদিদির আসরে আজ সন্ধেবেলায় সেইটে পাঠ হবে।

### রিপোর্ট্

সন্ধেবেলায় মাঠে বসে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছি এমন সময় শেয়াল এসে বললে, দাদা, তুমি নিজের কাচ্চাবাচ্চাদের মামুষ করতে লেগেছ, আমি কী দোষ করেছি।

জিজ্ঞাসা করলেম, কী করতে হবে শুনি।

শেয়াল বললে, না হয় হলুম পশু, তাই বলে কি উদ্ধার নেই ? পণ করেছি, তোমার হাতে মানুষ হব।

শুনে মনে ভাবলুম, সংকার্য বটে।

জিজাসা করলুম, তোমার এমন মতলব হল কেন?

সে বললে, যদি মানুষ হতে পারি তা হলে শেয়াল-সমাজে আমার নাম হবে, আমাকে পুজো করবে ওরা।

আমি বললুম, বেশ কথা।

বন্ধুদের খবর দেওয়া গেল। তারা খুব খুশি। বললে, একটা কাজের মতো কাজ বটে। পৃথিবীর উপকার হবে। ক'জনে মিলে একটা সভা করলুম, তার নাম দেওয়া গেল শিবা-শোধন-সমিতি।

পাড়ায় আছে অনেক কালের একটা পোড়ো চণ্ডীমগুপ। সেখানে রোজ রাত্তির নটার পরে শেয়াল মাতুষ করার পুণ্যকর্মে লাগা গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, বংস, তোমাকে জ্ঞাতিরা কী নামে ডাকে।

শেয়াল বললে, হৌ-হৌ। আমরা বললুম, ছি ছি, এ তো চলবে না। মানুষ হতে চাও তো প্রথমে নাম বদলাতে হবে, তার পরে রূপ। আজ থেকে তোমার নাম হল শিবুরাম।

সে বললে, আচ্ছা। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল, হৌ-হৌ নামটা তার যে রকম মিষ্টি লাগে শিবুরাম তেমন লাগল না। উপায় নেই, মানুষ হতেই হবে।

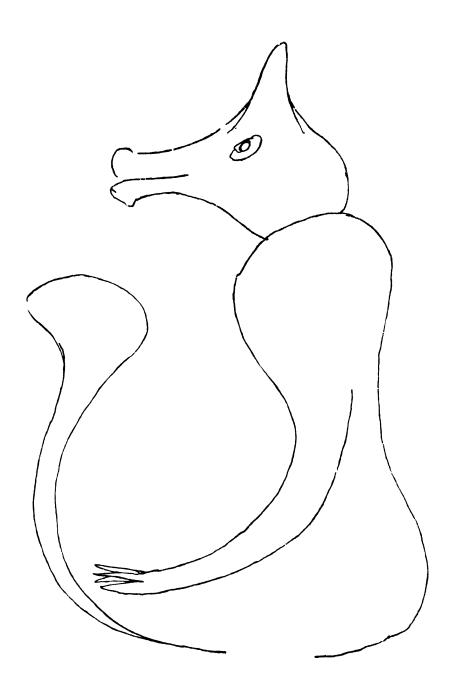

প্রথম কাজ হল তাকে ছ পায়ে দাঁড় করানো। অনেক দিন লাগল। বহু কষ্টে নড়্বড় করতে করতে চলে, থেকে থেকে পড়ে পড়ে যায়। ছ মাস গেল দেহটাকে কোনোমতে খাড়া রাখতে। থাবাগুলো ঢাকবার জন্ম পরানো হল জুতো মোজা দস্তানা।

অবশেষে আমাদের সভাপতি গৌর গোঁসাই বললেন, শিবুরাম, এইবার আয়নায় তোমার দ্বিপদী ছন্দের মূর্তিটা দেখো দেখি, পছন্দ হয় কি না।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে শিবুরাম অনেক ক্ষণ ধরে দেখলে। শেষকালে বললে, গোঁসাইজি, এখনো তোমার সঙ্গে তো চেহারার মিল হচ্ছে না।

গোঁদাইজি বললেন, শিবু, সোজা হলেই কি হল ? মানুষ হওয়া এত সোজা নয়, বলি ল্যাজটা যাবে কোথায়, ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পার ?

শিবুরামের মুখ গেল শুকিয়ে। শেয়ালপাড়ায় দশবিশ গাঁয়ের মধ্যে ওর ল্যাজ ছিল বিখ্যাত।

সাধারণ শেয়ালরা ওর নাম দিয়েছিল, 'খাসা-লেজুড়ি'। যারা শেয়ালি-সংস্কৃত জ্ঞানত তারা সেই ভাষায় ওকে বলত, 'স্লোমলাঙ্গুলী'। ছদিন গেল ওর ভাবতে, তিনরাত্রি ওর ঘুম হল না। শেষকালে বৃহস্পতিবারে এসে বললে, রাজি।

পাট্কিলে রঙের ঝাঁকড়া রোঁয়াওয়ালা ল্যাজ্বটা গেল কাটা, একেবারে গোড়া ঘেঁষে। সভ্যেরা সকলে বলে উঠল, অহো, পশুর এ কী মুক্তি! ল্যাজবন্ধনের মায়া ওর এতদিনে কেটে গেল! ধহা!

শিব্রাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। চোথের জল সামলিয়ে নিয়ে সেও অতি করুণস্থুরে বললে, ধন্য ।

সেদিন ওর আহারে রুচি রইল না— সমস্ত রাত সেই কাটা ল্যাজের স্বপ্ন দেখলে। পরদিন শিবুরাম সভায় এসে হাজির। গোঁসাইজি বললেন, কেমন হে শিবু, দেহটা হালকা বোধ হচ্ছে তো ?

শিব্রাম বললে, আজে, খুবই হালকা। কিন্তু মন বলছে, ল্যাজ্ঞ গেল তবু মানুষের সঙ্গে বর্ণভেদ তো ঘুচল না।

গোঁসাই বললেন, রঙ মিলিয়ে সবর্ণ হতে চাও যদি, তবে রোঁয়া ঘুচিয়ে ফেলো। তিমু নাপিত এল।

পাঁচদিন লাগল খুর বুলিয়ে বুলিয়ে লোমগুলো চেঁচে ফেলতে। রূপ যেটা ফুটে উঠল তাদেখে সভ্যরা সবাই চুপ করে গেল।

শিবুরাম উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, মশায়, আপনারা কোনো কথা বলেন না কেন ?

সভ্যরা বললে, আমরা নিজের কীর্তিতে অবাক।
শিব্রাম মনে শান্তি পেল। কাটা ল্যাজ ও চাঁচা রোঁয়ার শোক ভূলে গেল।
সভ্যরা তুই চক্ষু বুজে বললেন, শিব্রাম, আর নয়। সভা বন্ধ হল এখন—
শিবু বললে, এখন আমার কাজ হবে শেয়াল-সমাজকে অবাক করা।

এ দিকে শিব্রামের পিসি থেঁকিনী কেঁদে কেঁদে মরে; গাঁয়ের মোড়ল ছকুইকে গিয়ে বললে, মোড়ল মশায়, আজ এক বছরের উপর হয়ে গেল আমার হৌ-হৌকে দেখি নে কেন ? বাঘ-ভাল্লকের হাতে পড়ল না তো ?

মোড়ল বললে, বাঘ-ভাল্লুককে ভয় কিসের ? ভয় ঐ মান্নুষ জ্বানোয়ারটাকে, হয়তো ভাবেদর ফাঁদে পড়েছে।

খোঁজ পড়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে ভলটিয়ারের দল এল সেই চণ্ডীমণ্ডপের বাঁশবনে, ভাক দিলে— হুকা হয়া।

শিব্রামের বুকের মধ্যে ধড়্ফড়্ করে উঠল— একবার গলা ছেড়ে ঐ একতানমস্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছা হল। বছ কটে চেপে গেল।

দ্বিতীয় প্রহরে বাঁশবনে আবার ডাক উঠল— হুক্কা হুয়া। এবার শিবুরামের চাপা গলায় কান্নার মতো একটুখানি রব উঠল। তবু থেমে গেল।

তৃতীয় প্রহরে ওরা আবার যখন ডাক ছাড়লে শিবুরাম আর থাকতে পারলে না ডেকে উঠল— হুকা হুয়া, হুকা হুয়া, হুকা হুয়া।

ন্থ্যুই বললে, ঐ তো হৌ হৌ-এর গলা শুনি। একবার হাঁক দাও তো। ডাক পড়ল – হৌ-হৌ!

সভাপতি বিছানা ছেড়ে এসে বললেন, শিবুরাম!

বাইরে থেকে আবার ডাক পড়ল, হৌ-হৌ!

গোঁদাইজি আবার সতর্ক করে দিলেন, শিব্রাম!

তৃতীয়বার ডাকে শিব্রাম ছুটে বেরিয়ে আসতেই শেয়ালরা দিল দৌড়। হুরুই, হৈয়ো, হুহু প্রভৃতি বড়ো বড়ো শেয়াল-বীর আপন আপন গর্তের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

সমস্ত শেয়াল-সমাজ স্তম্ভিত।

তার পর ছ মাস গেল।

শেষ খবর পাওয়া গেছে। শিবুরাম সারারাত হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছে, আমার ল্যান্স কই, আমার ল্যান্স কই!

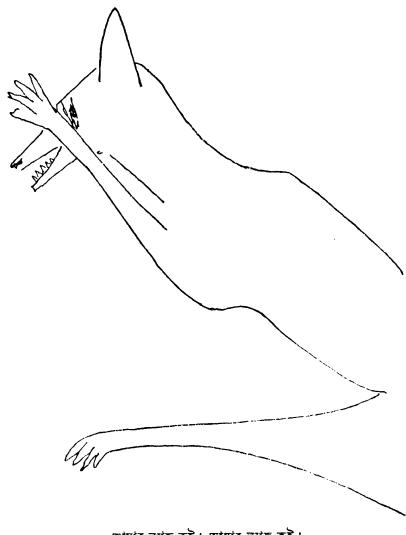

আমার ল্যাজ কই ! আমার ল্যাজ কই !

গোঁদাইয়ের শোবার ঘরের দামনের রোয়াকে বদে উর্ধ্ব দিকে মুখ ভুলে প্রহরে প্রহরে কোকিয়ে উঠে বলে, আমার ল্যাঞ্ছ ফিরে দাও।

গোঁসাই দরজা খুলতে সাহস করে না— ভয় পায়, পাছে তাকে খ্যাপা শেয়ালে কামড়ায়।

শেয়ালকাঁটার বনে যেথানে শিবুরামের বাড়ি সেখানে ওর যাওয়া বন্ধ। জ্ঞাতিরা ওকে

দূর থেকে দেখলে, হয় পালায়, নয় থেঁকিয়ে কামড়াতে আলে। ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপেই থাকে, সেখানে একজোড়া পাঁচা ছাড়া আর অহ্য প্রাণী নেই। খাঁহ, গোবর, বেঁচি, ঢেঁড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো ডানপিটে ছেলেরাও ভূতের ভয়ে সেখানকার জঙ্গল থেকে কর্মচা পাড়তে যায় না।

শেয়ালি ভাষায় শেয়াল একটা ছড়া লিখেছে, তার আরস্কটা এই রকম—
প্রের ল্যাব্দ, হারা ল্যাব্দ, চক্ষে দেখি ধুঁয়া—
বক্ষ মোর গেল ফেটে হুকা হুয়া হুয়া ॥

পুপে বলে উঠল, কী অক্সায়, ভারি অক্সায়। আচ্ছা, দাদামশায়, ওর মাসিও ওকে নেবে না ঘরে ?

আমি বললুম, তুমি ভেবো না; ওর গায়ের রোয়াগুলো আবার উঠুক, তখন ওকে চিনতে পারবে।

কিন্তু, ওর ল্যাজ ?

হয়তো লাঙ্গুলাগ্য স্থত পাওয়া যেতে পারে কবিরাজমশায়ের ঘরে। আমি খোঁজ নেব। সে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে, রাগ কোরো না, দাদা, হক্ কথা বলব—তোমারও শোধনের দরকার হয়েছে।

বে-আদব কোথাকার, কিসের শোধন আমার!

তোমার ঐ বুড়োমির শোধন। বয়স তো কম হয় নি, তবু ছেলেমানুষিতে পাকা হতে পারলে না।

প্রমাণ পেলে কিসে।

এই-যে রিপোর্ট্টাপড়ে শোনালে, ওটা তো আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি। দেখলে না পুপুদিদির মুখ কিরকম গন্তীর ? বোধ হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। ভাবছিল, রোঁয়া-চাঁচা শেয়ালটা এখনই এল বৃঝি তার কাছে নালিশ করতে। বৃদ্ধির মাত্রাটা একটু কমাতে যদি না পার তা হলে গল্প বলা ছেডে দাও।

ওটা কমানো আমার পক্ষে শক্ত। তুমি বুঝবে কী করে; তোমাকে তো চেষ্টাই করতে হয় না, বিধাতা আছেন তোমার সহায়।

দাদা, রাগ করছ বটে কিন্তু আমি বলে দিলুম, বৃদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে শুকিয়ে। মজা করছ মনে কর, কিন্তু তোমার ঠাট্টা গায়ে ঠেকলে ঝামার মতো লাগে। এর আগে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি— হাসতে গিয়ে, হাসাতে গিয়ে পরকাল খুইয়ো না। ল্যাজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল, দেখতে পাও নি বৃঝি ? বল তো আজই তাকে আমি একটুখানি হাসিয়ে দিই গে— বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বৃদ্ধির ভ্যাজাল নেই।

লেখা তৈরি আছে নাকি ?

আছে। নাটকি চালের আলাপ। বললেই হবে, আমাদের পাড়ার উধো গোবরা আর পঞ্তে মিলে কথা হচ্ছে। ওদের সবাইকে দিদি চেনে।

আচ্ছা বেশ, দেখা যাক।

#### গেছো বাবা

উধো। की त्र, मन्नान পেলি ?

গোবরা। আরে ভাই, তোমার কথা গুনে আ**ন্ধ মাদখা**নেক ধরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হাড় মাটি হল, টিকিও দেখতে পেলুম না।

পঞ্। কার সন্ধান করছিস রে ?

গোবরা। গেছো বাবার।

পঞ্। গেছো বাবা ? সে আবার কে রে ?

উধো। জানিস নে ? বিশ্বস্থদ্ধ লোক তাকে জানে।

পঞ্। তা, গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি।

উধো। বাবা যে গাছে চড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্পতরু। তলায় দাঁড়িয়ে হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।

পঞু। খবর পেলি কার কাছ থেকে ?

উধা। ধোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চড়ে বসে পা দোলাচ্ছিল; ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চিটেগুড়, তামাক তৈরি করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল টলে— চিটেগুড়ে তার মুখ চোখ গেল বৃজে। বাবার দয়ার শরীর; বললে, ভেকু, তোর মনের কামনা কী খুলে বল্। ভেকুটা বোকা। বললে, বাবা, একখানা ট্যানা দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে যখন তাকাল তখন আর কারো দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাসু, তার পরে কেঁদে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

পঞ্। হায় রে হায়, শাল নয়, দোশালা নয়, শুধু একখানা গামছা! ভেকুর আর বৃদ্ধি কত হবে!

উধা। তা হোক। ঐ গামছা নিয়েই তার দিব্যি চলে যাচ্ছে— দেখিস নি ? রথতলার কাছে অত বড়ো আটচালা বানিয়েছে। গামছা হোক, বাবার গামছা তো।

পঞ্। কী করে হল ? ভেল্কি নাকি ?

উধো। হোঁদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজ্ঞারে



হাজারে লোক এসে জুটল। বাবার নামে টাকাটা সিকেটা আলুটা মুলোটা চার দিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউবা এসে বলে, ও ভেকুদাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিনমাস ধরে জ্বরে ভূগছে। ওর নিয়ম হচ্ছে নৈবিছি চাই পাঁচ সিকে, পাঁচটা স্বপুরি, পাঁচ কুন্কে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।

পঞ্। নৈবিভি তো দিচ্ছে, ফল পাচ্ছে কিছু?

উধো। পাচ্ছে বৈ কি। গাজন পাল গামছা ভরে পনেরো দিন ধরে ধান ঢেলেছে; তার পরে ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, ঐ পাঁঠার ডাকে চার দিক থেকে লোক এসে জমল। কী বলব, ভাই, মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল। আমাদের রাজবাড়ির কোতোয়ালের সিদ্ধি ঘোঁটে, তার দাড়ি চুমরিয়ে দেয়।

পঞ্। সত্যি বলছিস ?

উধো। সত্যি না তো কী! গাব্ধন যে আমার মামাতো ভাইয়ের ভায়রাভাই হয়। পঞ্। আচ্ছা ভাই উধো, গামছাটা তুই দেখেছিস ?

উধো। দেখেছি বৈকি। হটুগঞ্জের তাঁতে দেড়গজ্ঞ ওসারের যে গামছা বৃহ্ণনি হয়, চাঁপার বরন জমি, লাল পাড়, একেবারে বেমালুম তাই।

পঞ্। বলিস কী! তা, সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী করে?

উধো। ঐ তোমজা। বাবার দয়া।

পঞ্। চল ভাই, চল, থোঁজ করতে বেরই। কিন্তু, চিনব কী করে ?

উধা। সেই তো মুশকিল। কেউ তো তাকে দেখে নি। আবার হবি তো হ, ভেকু বেটার চোখ গেল চিটেগুড়ে বুজে।

পঞ্। তবে উপায় গ

উধো। আমি তো হাটে ঘাটে যাকে দেখছি তাকেই জ্বোড়হাত করে জ্বিগেস করছি, দয়া করে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা। শুনে তারা তেড়ে মারতে আসে। একজন তো দিশ আমার মাধায় হুঁকোর জল ঢেলে।

গোবরা। তা দিক গে! ছাড়া হবে না। খুঁজে বের করবই। যা থাকে কপালে। পঞ্। ভেকু বলে, গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহারা ধরা পড়ে, যখন নীচে থাকেন চেনবারই জো নেই।

উধা। গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মামুষকে পরখ করব কী করে ভাই! আমি এক বৃদ্ধি করেছি, আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভরে গেছে, যাকে দেখছি তাকেই বলছি, আমড়া পেড়ে নাও— গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।

পঞ্। আর দেরি নয় রে, চল্। কপালের জ্বোর যদি থাকে তবে দর্শন লাভ হবেই। একবার গলা ছেড়ে ডাক দে-না ভাই! গেছো বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পারুলবনে কোথাও যদি থাক লুকিয়ে, একবার অভাগাদের দর্শন দাও।

গোবরা। ওরে হয়েছে রে, দয়া হল বুঝি।

পঞ্। কই রে, কই।

গোবরা। ঐ-যে চালতা গাছে।

পঞ্। কীরে, চালতা গাছে কী, দেখছি নে তো কিছু!

গোবরা। ঐ-যে ছলছে!

পঞু। কী হলছে। ও তো ল্যাজ রে।

উধো। তোর কেমন বৃদ্ধি গোবরা, ও বাবার ল্যাজ্ব নয় রে, হনুমানের ল্যাজ্ব। দেখছিস নে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে ?

গোবরা। ঘোর কলি যে । বাবা এ কপিরপ ধরেছেন আমাদের ভোলাবার জন্মে।

পঞ্। ভূলছি নে, বাবা, কালামুখ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পার মুখ ভ্যাঙাও, নড়ছি নে— তোমার ঐ শ্রীল্যাজের শরণ নিলুম।

গোবরা। ওরে, বাবা যে লম্বা লাফ দিয়ে পালাতে শুরু করল রে।

পঞ্। পালাবে কোথায় ? আমাদের ভক্তির দৌড়ের সঙ্গে পারবে কেন ?

গোবরা। ঐ বসেছে কয়েংবেল গাছের ডগায়।

উধো। পঞ্চ, উঠে পড়-না গাছে।

পঞ্। আরে, তুই ওঠ্-না।

উধো। আরে, তুই ওঠ্।

পঞ্। অত উচ্চে উঠতে পারব না, বাবা, রুপা করে নেমে এসো।

উধো। বাবা, তোমার ঐ শ্রীল্যাজ গলায় বেঁধে অন্তিমে যেন চক্ষু মূদতে পারি এই আশীর্বাদ করো। প্রস্থান

ওহে কমবুদ্ধি, হাসাতে পারলে ?

না। যে মান্ত্র সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়। ভয় হচ্ছে, পুপেদিদি পাছে গেছো বাবার সন্ধান করতে আমাকে পাঠায়।

মুখ দেখে আমারও তাই বোধ হচ্ছে। গেছে। বাবার 'পরে ওর টান পড়েছে। আচ্ছা, কাল পরীক্ষা করে দেখব বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কি না। কিছুক্ষণ বাদে পুপু এসে বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, গেছো বাবার কাছে তুমি হলে কী চাইতে।

আমি বললেম, পুপুদিদির জ্বন্থে এমন একটা কলম চাইতেম যা নিয়ে লিখতে বদলে অঙ্ক ক্ষতে একটা ভূলও হত না।

পুপুদিদি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, আঃ, সে কী মন্ধাই হত ! অঙ্কে দিদি এবার একশোর মধ্যে সাড়ে তেরো মার্কা পেয়েছে।

স্বপ্ন দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারি নে। জ্বানি নে কত রাত। ঘর অন্ধকার, লঠনটা আছে বারান্দায়, দরজার বাইরে। একটা চামচিকে পোকার লোভে ঘূর্পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, গ্যায়-পিণ্ডি-না-দেওয়া ভূতের মতো।

সে এসে হাঁক দিলে, দাদা ঘুমচ্ছ নাকি।— বলেই ঘরে ঢুকে পড়ল। কালো কম্বলে স্বাঙ্গ মোড়া।

জিগেদ করলেম, এ কেমন সজ্জা তোমার ?

বললে, আমার বরসজ্জা।

বরসজ্জা! বুঝিয়ে বলো।

কনে দেখতে যাচ্ছি।

জানি নে কেন, আমার যেন ঘুমে-ঘোলা বুদ্ধিতে ঠেকল যে, ঠিক হয়েছে, এই সজ্জাই উচিত। উৎসাহ দিয়ে বললুম, সেজেছ ভালো। তোমার ওরিজিন্তালিটি দেখে খুশি হলুম। একেবারে ক্লাসিকাল সাজ।

কী রকম।

ভূতনাথ যখন তাঁর তপস্বিনী কনেকে বর দিতে এলেন, তাঁর গায়ে ছিল হাতির চামড়া। তোমার এটা যেন ভালুকের চামড়া। নারদ দেখলে খুশি হতেন।

দাদা, সমজ্বদার তুমি। এলেম এই জন্মেই তোমার কাছে এত রান্তিরে।

কত রাত বলো দেখি।

দেডটার বেশি হবে না।

কনে কি এখনি দেখা চাই।

হাঁ, এখনি।

শুনেই বলে উঠলেম, ভারি চমৎকার।

কী কারণে বলো তো।

কেন-যে এতদিন এই আইডিয়াটা মাথায় আসে নি তাই ভাবি। আপিসের বড়ো-সাহেবের মুখ-দেখা দিনের রোদ্ছরে, আর কনে-দেখা মাঝরাত্তিরের অন্ধকারে। দাদা, তোমার মুখের কথা যেন অমৃতসমান। একটা পৌরাণিক নঞ্জির দাও তো।
মহাদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মহাকালীর দিকে অমাবস্থার ঘোর অন্ধকারে,
এই কথাটা স্মরণ কোরো।

অহো, দাদা, তোমার কথায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সাব্লাইম যাকে বলে। তা হলে আর কথা নেই।

কনেটি কে এবং আছেন কোথায় ?
আমার বৌদিদির ছোটো বোন, আছেন তাঁরই বাড়িতে।
চেহারায় তোমার বৌদিদির সঙ্গে কি মেলে ?
মেলে বৈকি। সহোদরা বটে।
তা হলে অন্ধকার রাতের দরকার আছে।
বৌদি স্বয়ং বলে দিয়েছেন— টর্চটা যেন সঙ্গে না আনি।
বৌদির ঠিকানাটা ?
সাতাশ মাইল দূরে— চৌচাকলা গ্রামে, উনকুগু পাড়ায়।
ভোজন আছে তো ?
আছে বৈকি।

শুনে কোন্ মোহের ঘোরে যে মনটা পুলকিত হল বলতে পারি নে। লিভরের দোষে ভূগে আসছি বারোবছর — থাবার নাম শুনলেই পিত্তি যায় বিগড়ে।

জিগেস করলেম, খাওয়াটা কী রকম হবে শুনি।

অত্যস্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, অতি উত্তম, অতি উত্তম, অতি উত্তম। বৌদি আমসত্ত দিয়ে উচ্ছেসিদ্ধ চমৎকার রাঁধে, আর কুলের আঁটি ঢেঁকিতে কুটে তার সঙ্গে দোক্তার জল মিশিয়ে চাটনি—

বলেই নাচ জুড়ে দিল বিলিভি চালে টিটিটম্টম্, টিটিটম্টম্, টিটিটম্টম্।

জীবনে কোনোদিন নাচি নি— হঠাৎ নাচ পেয়ে গেল, ছুল্কনে হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করে দিলুম, টিটিটম্টম্। মনে হল আশ্চর্য আমার ক্ষমতা, যমুনা দিদি যদি দেখত তবে বলত নাচ বটে।

শেষকালে হাঁপিয়ে উঠে ধপ করে বসে পড়লুম। বললুম, আহারের ফর্দ যা দিলে একেবারে খাঁটি ভিটামিন। লিভরের পক্ষে অমৃত। কনে দেখতে যাবে তো কনের পরীক্ষা তো চাই।

একদফা হয়ে গেছে আগেই।

কী রকম গ

মনে করলুম মিলন হবার আগে মিলের পরীক্ষা চাই। ঠিক কি না বলো।
ঠিক তো বটেই। পরীক্ষার প্রণালীটা কী ং

জ্ঞিগেস করা চাই শোলোক মেলাতে পারো কি না। দৃত পাঠিয়েছিলুম 'রংমশাল'এর সহ-সম্পাদককে, তিনি আওড়ালেন—

স্থন্দরী, তুমি কালো কৃষ্টি—

বললেন, মিল করে এর জবাব দিতে হবে, পুরো মাপের মিল। কনেটি এক নিখেসে বলে দিলে—

কানা তুমি, নেই ভালো দৃষ্টি।

সহ-সম্পাদকের এটা অসহ হল, বলে দিলে—

ব্ৰহ্মা লম্বা হাতে

তোমাকে গড়েছে রাতে

যবে শেষ হল আলোবৃষ্টি।

লম্বা হাতে বলবার তাৎপর্য কী হল।

মেয়েটি ঢ্যাঙা আছে শুনেছি— তোমার চেয়ে ইঞ্চি ছুই-তিন বড়ো হবে। তাই শুনেই তো আমার উৎসাহ।

বলো কী।

একখানা মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে পাওয়া যাবে আধখানা ফাউ।

এ কথাটা আমার মাথায় ওঠে নি।

যা হোক দাদা, সহ-সম্পাদকের কাছে হার মেনে ও হার-মানার একটা কবুলতি দিয়ে দিয়েছে।

কী রকম ?

মাছের আঁশের হার গেঁথে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশংসৌরভ ভোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।

আমি লাফ দিয়ে বলে উঠলুম, ধক্ত! এবার দেখছি এক অসাধারণের সঙ্গে আর-এক অসাধারণের মিলন হবে, জগতে এমন কদাচিং ঘটে। তা হলে আর কেন দিনক্ষণ দেখা ?

কিন্তু মেয়েটির পণ, ওকে যে হারাতে পারবে তাকেই ও বিয়ে করবে।

রূপে ?

না, কথার মিলে। ঠিকমত যদি মেলাতে পারি তা হলে ও নিজেকে দেবে জলাঞ্জলি।

পারবে তো ?

নিশ্চয়।

প্ল্যানটা কী শুনি।

বলব, চার লাইনে আমার চরিত্র বর্ণনা করো, স্তবে আমাকে খুশি করে দাও। মিল হওয়া চাই ফর্স্ট্রাস।

কনে দেখার যদি পেটেণ্ট্ নেওয়া চলত তুমি নিতে পারতে! বরের স্তব দিয়ে শুক্র! অতি উত্তম। উমা তাতেই জিতেছিলেন।

প্রথম লাইনটা ওকে ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে আমার চরিত্রের থই পাবে না— আমার বর্ণনার ধুয়োটি হচ্ছে এই—

তুমি দেখি মানুষটা একেবারে অস্তুত।

পুরো বহরের মিল দাবি করলে মেয়েটি বোধ হয় মাথায় হাত দিয়ে পড়বে। ওকে হার মানতেই হবে। আচ্ছা দাদা, তুমিই দাও দেখি ওর পরের লাইনটা যোগ করে।

আমি বললেম--

স্বন্ধে তোমার বুঝি চাপিয়াছে বদভূত।

এক্সেলেণ্ট্। কিন্তু, আর ছটো লাইন না হলে শ্লোক তো ভর্তি হয় না। আমি বলছি, কনে তো কনে, কনের বাবার সাধ্যি হবে না ওর মিল বের করতে। দাদা, তোমার মাথায় কিছু আসছে ? ভাষায় হোক অভাষায় হোক।

একেবারেই না।

তা হলে শোনো—

ছাত থেকে লাফ দাও, পাঁক দেখে ঝাঁপ দাও, যথন তথন করো যদ্ভত তদ্ভত।

ও আবার কী! ওটা কোন্ দিশি বুলি।

দেবভাষা সংস্কৃত — কিন্তুত শব্দের এক পর্যায়।

যদ্ভ তদ্ভত, মানেটা কী হল।

ওর মানে, যা খুশি তাই। ওটা বঙ্গভাষায়, যাকে হাল আমলের পণ্ডিতেরা বলেছে 'অবদান'।

লোকটার 'পরে আমার ভক্তি কূল ছাপিয়ে উঠল। মনে হল অসাধারণ প্রতিভা। ওর পিঠ থাবড়িয়ে বললুম, স্তম্ভিত করেছ আমাকে।

সে বললে, স্তম্ভিত হলে চলবে কেন ? চলতে হবে। লগ্ন বয়ে যাচছে। ফস্করে

ববকরণ পেরিয়ে যাবে কখন, এসে পড়বে তৈতিলকরণ, বৈদ্বুস্তযোগ, তার পরেই হর্ষণযোগ, বিষ্টিকরণ, শেষ রান্তিরে অস্ক্যোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্র— গোস্বামীমতে ব্যতীপাতযোগ বালবকরণ, পরিঘযোগে যখন গরকরণ এসে পড়বে তখন বিপদ হবে— ঘরকর্নার পক্ষে গরকরণের মতো এত বড়ো বাধ। আর নেই! সিদ্ধিযোগ ব্রহ্মযোগ ইন্দ্রযোগ শিবযোগ এই হপ্তার মধ্যে একদিনও পাওয়া যাবে না, বরীয়ানযোগের অল্প একট্ন আশা আছে যখন পুনর্বস্থ নক্ষত্রের দৃষ্টি পড়বে।

কাজ নেই, কাজ নেই, এখ্খনি বেরিয়ে পড়া যাক। ডাক দাও পুতু,লালকে, মোটরখানা আমুক। সে এতক্ষণে চরকা কাটতে বসেছে। চরকা কাটতে কাটতে তবে সে ঘুমতে পারে, মোটর চালিয়ে চালিয়ে তার এই দশা হয়েছে।

গাড়িতে চড়ে বসলুম।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুকুরের ধারে আদ্দেওড়ার ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে থেঁকশিয়ালি উঠল ডেকে। তথন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাকা, পুতুলাল চমকে উঠে গাড়িস্থন্ধ গিয়ে পড়ল একগলা জলের মধ্যে। এ দিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ ঢ়কে লাফালাফি করছে। আর, পুতুলালের সে কী চেঁচানি। আমি ওকে সান্থনা দিয়ে বললুম, পুতুলাল, তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে থুব কষে লাফাতে দে, বিনি পয়সায় অমন ভালো মালিশ আর পাবি নে।

গাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী!

ইন্ট্র্ পিডের কোনো সাড়াশক নেই। স্পষ্টই বোঝা গোল, সে তথন বোলপুর ন্টেশনের প্ল্যাট্ফরমে চাদরমুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। ভারি রাগ হল। ইচ্ছে করল, তার নাকের মধ্যে ফাউন্টেন পেনের স্থড়্সুড়ি দিয়ে তাকে হাঁচিয়ে দিয়ে আসি গে। এ দিকে পাঁকের জলে আমার চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওখানে যাই কী করে। গোলমাল শুনে পুক্রপাড়ে হাঁসগুলো পাঁগক পাঁগক করে ডেকে উঠেছে! এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে; একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘ্যে ঘ্যে চুলটা একরকম ঠিক করে নিলুম। পুত্রলাল বললে, ঠিক বলেছ, দাদাবাব্। ব্যাঙের লাফে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। ঘুম আসছে।

যাওয়া গেল ওর বৌদিদির বাড়িতে। থিদের চোটে একেবারে ভুলে গেছি কনে দেখার কথা। বৌদিদিকে জিগেস করলেম, আমার সঙ্গে ছিল সে, তাকে দেখছি নে কেন।

তিন হাত দোপাট্টা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর থেকে মিহিস্থরে বৌদিদি বললে, সে কনে খুঁজতে গেছে।

কোন্ চুলোয় ?



ম**জা** দিঘির ধারে বাঁশতলায়। কত দূর হবে ? তিন পহরের পথ।

দূর বেশি নয় বটে। কিন্তু, খিদে পেয়েছে। তোমার সেই চাটনি বের করো দিকি।
বৌদিদি নাকি স্থারে বললে, হায় রে আমার পোড়াকপাল, এই গেল মঙ্গলবারের আগের
মঙ্গলবারে ফাটা ফুটবল্ ভর্তি ক'রে সমস্ভটা পাঠিয়ে দিয়েছি বুজুদিদির ওখানে— সে ওটা খেতে
ভালোবাসে ছোলার ছাতুর সঙ্গে সর্যেতেল আর লঙ্কা দিয়ে মেখে।

মুখ শুকিয়ে গেল; বললুম, আমরা খাই কী ?

বৌদিদি বললে, শুক্নো কুঁচো চিংড়িমাছের মোরব্বা আছে টাট্কা চিটেগুড়ে জমানো। বাছারা খেয়ে নাও, নইলে পিত্তি পড়ে যাবে।

কিছু খেলেম, অনেকটাই রইল বাকি। পুত্তুলালকে জ্বিগেস করলুম, খাবি ? সে বললে, ভাঁড়টা দাও, বাড়ি গিয়ে আহ্নিক করে খাব। বাড়ি এলেম ফিরে। চটিজুতো ভিজে, গা-ময় কাদা। বনমালীকে ডাক দিয়ে বললুম, বাঁদর, কী করছিলি। সে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, বিছে কামড়েছিল, তাই ঘুমচ্ছিলুম। বলেই সে চলে গেল ঘুমতে।

এমন সময় একটা গুণ্ডাগোছের মানুষ একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত। মস্ত লম্বা. ঘাড় মোটা, মোটা পিপের মতো গর্দান, বনমালীর মতো রঙ কালো, ঝাঁকড়া চুল, থোঁচা থোঁচা গোঁপ, চোথ ঘটো রাঙা, গায়ে ছিটের মের্জাই, কোমরে লাল রঙের ডোরাকাটা লুঙির উপর হলদে রঙের তিন-কোণা গামছা বাঁধা, হাতে পিতলের কাঁটামারা লম্বা একটা বাঁশের লাঠি, গলার আওয়াজ যেন গদাইবাব্দের মোটর গাড়িটার শিঙের মতো। হঠাৎ সে সাড়ে তিন মোন ওজনের গলায় ডেকে উঠল, বাবুমশায়!

চমকে উঠে কলমের খোঁচায় খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে গেল। বললুম, কী হয়েছে, কে তুমি!

সে বললে, আমার নাম পাল্লারাম, দিদির বাড়ি থেকে এসেছি, জানতে চাই তোমাদের সে কোথায় গেল।

আমি বললুম, আমি কী জানি!

পাল্লারাম চোখ পাকিয়ে হাঁক দিয়ে বললে, জান না বটে। ঐ যে তার তালি-দেওয়া আঁশ-বের-করা সবৃজ রঙের একপাটি পশমের মোজা কাদাস্থদ্ধ শুকিয়ে গিয়ে মরা কাঠবেড়ালির কাটা লেজের মতো তোমার বইয়ের শেলফে ঝুলছে, ওটা ফেলে সে যাবে কোন্প্রাণে ?

আমি বললুম, লোকসান সইবে না, যেখানে থাকে ফিরে আসবেই। কিন্তু হয়েছে কী ?

পাল্লারাম বললে, পরশুদিন সদ্ধের সময় দিদি গিয়েছিল জঙ্গিলাটের বাড়ি। লাট-গিন্নির সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছে। ফিরে এসে দেখে, একটা ঘটি, একটা ছাতা, একজোড়া তাস, হারিকেন লঠন, আর একটা পাথুরে কয়লার ছালা নিয়ে কোথায় সে চলে গেছে। দিদি বাগান থেকে একঝুড়ি বাঁশের কোঁড়া, লাউডগা আর বেতোশাক তুলে রেখেছিল। তাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিদি ভারি রাগ করছে।

আমি বললুম, তা আমি কী করব!

পাল্লারাম বললে, তোমার এখানে কোথায় সে লুকিয়ে আছে, তাকে বের করে দাও। আমি বললুম, এখানে নেই, তুমি থানায় খবর দাও গে।

নিশ্চয় আছে।

আমি বললুম, ভালো মুশকিলে ফেললে দেখছি! বলছি সে নেই।

'নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে' বলতে বলতে পাল্লারাম আমার টেবিলের উপর দমাদ্দম তার বাঁশের লাঠির মুগুটা ঠুকতে লাগল। পাশের বাড়িতে একটা পাগল ছিল, সে শেয়াল ডাকের নকল করে হাঁক দিল 'হুকাহুয়া'। পাড়ার সব কুকুর চেঁচিয়ে উঠল। বনমালী আমার জক্যে একয়াস বেলের সরবত রেখে গিয়েছিল সেটা উল্টিয়ে বোতল ভেঙে বেগ্নি রঙের কালির সঙ্গে মিশে রেশমের চাদর বেয়ে আমার জুতোর মধ্যে গিয়ে জমল। চীংকার করতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী!

বনমালী ঘরে ঢুকেই পাল্লারামের চেহারা দেখে 'বাপ রে' 'মা রে' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড় দিলে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ; বললেম, সে গেছে কনের খোঁজ করতে।

কোথায় ?

মজাদিঘির ধারে বাঁশতলায়।

লোকটা বললে, সেখানে যে আমারই বাড়ি।

তা হলে ঠিক হয়েছে। তোমার মেয়ে আছে ?

আছে।

এইবার তোমার মেয়ের পাত্র জুটল।

জুটল এখনো বলা যায় না। এই ডাগুা নিয়ে ঘাড়ে ধরে তার বিয়ে দেব, তার পরে ব্যাব কন্যাদায় ঘুচল।

তা হলে আর দেরি কোরো না। কনে দেখার পরেই বরকে দেখা হয়তো সহজ্ব হবে না। সে বললে, ঠিক কথা।

একটা ভাঙা বালতি ছিল ঘরের বাইরে। সেটা ফস্ করে তুলে নিলে। জিগেস করলেম, ওটা নিয়ে কী হবে ?

ও বললে, বড়ো রোদ্হর, টুপির মতো ক'রে পরব।

ও তো গেল। তথন কাক ডাকছে, ট্র্যামের শব্দ শুরু হয়েছে। বিছানা থেকে ধড়্ফড়্ করে উঠেই ডাক দিলেম বনমালীকে। জিগেস করলেম, ঘরে কে ঢুকেছিল।

ও চোখ রগড়ে বললে, দিদিমণির বেড়ালটা।

এই পর্যন্ত শুনে পুপেদিদি হতাশভাবে বললে, ও কী কথা দাদামশায়, তুমি যে বলছিলে, তুমি নেমন্তম থেতে গিয়েছিলে, তার পরে তোমার ঘরে এসেছিল পাল্লারাম।

সামলে নিলুম। আর একটু হলেই বুদ্ধিমানের মতো বলতে যাচ্ছিলুম, আগাগোড়া স্বপ্ন। সব মাটি হত। এখন থেকে পাল্লারামকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে যেমন করে পারি। স্বপ্ন যখন বিধাতা ভাঙেন নালিশ খাটে না। আমরা ভাঙলে বড়ো নিষ্ঠুর হয়।

পুপুদিদি বললে, দাদামশায়, ওদের হৃজনের বিয়ে হল কি না বললে না তো কিছু।
বৃঝলুম বিয়ে হওয়াটা জরুর দরকার। বললুম, বিয়ে না হয়ে কি রক্ষা আছে!
ভার পরে ভোমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে কি ?

হয়েছে বৈকি। তখন ভোর সাড়ে চারটে, রাস্তার গ্যাস নেবে নি। দেখলুম, নতুন বৌ তার বরকে ধরে নিয়ে চলেছে।

কোথায় ?

নতুন বাজারে মানকচু কিনতে।

মানকচু!

হাঁ, বর আপত্তি করেছিল।

কেন ?

বলেছিল, অত্যন্ত দরকার হলে বরঞ্চ কাঁঠাল কিনে আনতে পারি, মানকচু পারব না। তার পরে কী হল।

আনতে হল মানকচু কাঁধে করে।

थृभि इल भूभू ; नलाल, थूर कक !



नजून त्वी वतरक धरत निरम्न हरलहा मानकहू किनएज

সকালে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় সে এসে উপস্থিত।
জিগেস করলুম, কিছু বলবার আছে ?
ও বললে, আছে।
চট করে বলে ফেলো, আমাকে এখনি বেরতে হবে।
কোথায় ?
লাটসাহেবের বাড়ি।
লাটসাহেব ভোমাকে ডাকেন নাকি ?
না, ডাকেন না, ডাকলে ভালো করতেন।
ভালো কিসের ?

জানতে পারতেন, ওঁরা যাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন আমি তাদের চেয়েও খবর বানাতে ওস্তাদ। কোনো রায়বাহাত্র আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, দে কথা তুমি জান।

জানি, কিন্তু আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছ। অসন্তব গল্পেরই যে ফরমাশ।

হোক-না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে-সে বানাতে পারে।

ভোমার অসম্ভবের একটা নমুনা দাও। আচ্ছা, বলি শোনো—

স্মৃতিরত্বমশায় মোহনবাগানের গোল কীপারি করে ক্যাল্কাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে খিদে গেল না, উল্টো হল, পেট চোঁ চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অক্টর্লনি মন্থ্যমেন্ট। নীচে থেকে চাটতে চাটতে চুড়ো পর্যস্ত দিলেন চেটে। বদরুদ্দিন মিঞা সেনেট-হলে বসে জুতো সেলাই করছিল, সে হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এল। বললে, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিস্টাকে এটো করে দিলেন।



'তোবা তোবা' বলে তিনবার মন্ত্যুমেন্টের গায়ে থুথু ফেলে মিঞাসাহেব দৌড়ে গেল স্টেট্সম্যান-আপিসে খবর দিতে।

স্মৃতিরত্নমশায়ের হঠাৎ চৈতস্য হল, মুখটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন ম্যুক্কিয়মের দারো-য়ানের কাছে। বললেন, পাঁড়েন্জি, তুমিও ব্রাহ্মণ আমিও ব্রাহ্মণ, একটা অমুরোধ রাখতে হবে।

পাঁড়েজি দাড়ি চুম্রিয়ে নিয়ে সেলাম করে বললে, কোমা ভূ পোর্তে ভূ সি ভূ প্লে ?

পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা করে বললেন, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি মন্যুমেন্ট্ চেটেছি।

পাঁড়েজি দেশালাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরালো। ছু টান টেনে বললে, তা হলে এক্ষ্নি খুলুন ওয়েব্স্টার ডিক্সনারি, দেখুন বিধান কী।

স্মৃতিরত্ব বললেন, তা হলে তো ভাটপাড়ায় যেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতলে-বাঁধানো ডাগুগানা চাই।

পাঁড়ে বললে, কেন, কী করবেন, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি ?

স্থৃতিরত্ব বললেন, তুমি থবর পেলে কেমন করে ? সে তো পড়েছিল পরশু দিন। ছুটতে হল উল্টোডিঙিতে যকৃত বিকৃতির বড়ো ডাক্রার ম্যাকার্টনি সাহেবের কাছে। তিনি নারকেলডাঙা থেকে সাবল আনিয়ে সাফ করে দিলেন।

পাঁড়েজি বললে, তবে ডাণ্ডায় তোমার কী প্রয়োজন ?

পণ্ডিতমশায় বললেন, দাঁতন করতে হবে।

পাঁড়েজি বললে, ওঃ, তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে বুঝি, তা হলে আবার গঙ্গাজল দিয়ে শোধন করতে হত।

এই পর্যস্ত বলে গুড়্গুড়িটা কাছে নিয়ে ছ টান টেনে সে বললে, দেখো দাদা, এই-রকম তোমার বানিয়ে বলবার ধরণ। এ যেন আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের গুড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। যেটাকে যেরকম জানি সেটাকে অক্সরকম করে দেওয়া। অত্যস্ত সহজ্ব কাজ। যদি বল লাটসাহেব কলুর ব্যবসা ধরে বাগবাজারে গুটকি মাছের দোকান খুলেছেন, তবে এমন সস্তা ঠাটায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের ?

চটেছ বলে বোধ হচ্ছে।

কারণ আছে। আমাকে নিয়ে পুপুদিদিকে সেদিন যাচ্ছে তাই কতকগুলো বাজে কথা বলেছিলে। নিতান্ত ছেলেমানুষ বলেই দিদি হাঁ করে সব শুনেছিল। কিন্তু অন্তুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগরি চাই তো।



## সেটা ছিল না বুঝি ?

না, ছিল না। চুপ করে থাকতুম যদি আমাকে স্কুন্ধ না জড়াতে। যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাফের মুড়িঘণ্ট খাইয়েছ, সর্ধেবাঁটা দিয়ে তিমিমাছ-ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁকের থেকে টাটকা ধরে আনা জলহন্তী, আর তার সঙ্গে তালের গুঁড়ির ডাঁটা-চচ্চড়ি, তা হলে আমি বলতুম ওটা হল স্কুল। ওরকম লেখা সহজ।

আচ্ছা, তুমি হলে কী রকম লিখতে ?

বলি, রাগ করবে না ? দাদা, তোমার চেয়ে আমার কেরামতি যে বেশি তা নয়। কম বলেই স্থবিধে। আমি হলে বলতুম, তাস্মানিয়াতে তাসখেলার নেমন্তন ছিল, যাকে বলে, দেখা-বিনৃতি। সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিন্নির নাম ছিল এীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরু কুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পামকুনি দেবী, স্বহস্তে রেধৈছিলেন কিন্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেডে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানি নে ; কাকগুলো জমির উপর ঠোঁট গুর্টেজ দিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিনঘণ্টা ধরে। এ তো গেল তরকারি। আর জ্বালা জ্বালা ভর্তি ছিল কাঙ্চুটোর সাঙ্চানি। সে দেশের পাকা পাকা আঁকস্বটো ফলের ছোবড়া-টোয়ানো। এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইকটিকুটির ভিক্টিমাই, ঝুড়িভর্তি। প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগুলো দলে দিল; তার পরে ওদের দেশের সব-চেয়ে বড়ো জ্ঞানোয়ার, মানুষে গোরুতে সিঙ্গিতে মিশোল, তাকে ওরা বলে গাণ্ডিসাঙ্,ডুং, তার কাঁটাওয়ালা জ্বিব দিয়ে চেটে চেটে কতকটা নরম করে আনলে। তার পরে তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদ্দম হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগল। ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ শুনলেই ওদের জিবে জল আসে; দুর পাড়া থেকে শুনতে পেয়ে ভিখারি আসে দলে দলে। খেতে খেতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান করে যায় বাড়ির কর্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন জ্বমা করে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের। যার তবিলে যত দাঁত তার তত নাম। অনেকে লুকিয়ে অন্সের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের বলে চালিয়ে দেয়। এই নিয়ে বড়ো বড়ো মকদ্দমা হয়ে গেছে। হাজারদাঁতিরা পঞ্চাশদাঁতির ঘরে মেয়ে দেয় না। একজন সামাশ্র পনেরোদাঁতি ওদের কেট্কু নাড়ু খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আট্কিয়ে মারা গেল, হাজারদাঁতির পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না। তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচঙ্গি নদীর জলে। তাই नित्य नमीत छूटे धारतत लारकता तथमातराजत मानि करत नालिम करति हिल. লডেছিল প্রিভিকৌন্সিল পর্যস্ত।



শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোকস্কুনা



গাণ্ডিসাঙ্ড্ং

আমি হাঁপিয়ে উঠে বললুম, থামো, থামো। কিন্তু জ্বিগেস করি তুমি যে কাহিনীটা আওড়ালে তার বিশেষ গুণটা কী।

ওর গুণটা এই, এটা কুলের আঁটির চাটনি নয়। যা কিছুই জানি নে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার শথ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না। কিন্তু, এতেও যে আছে উচুদরের হাসি তা আমি বলি নে। বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি তা হলেই অদ্ভূত রসের গল্প জ্বমে। নেহাত বাজারে-চল্তি ছেলে-ভোলাবার সস্তা অত্যক্তি যদি তুমি বানাতে থাক তা হলে তোমার অপযশ হবে, এই আমি বলে রাখলুম।

আমি বললেম, আচ্ছা, এমন করে গল্প বলব যাতে পুপুদিদির বিশ্বাস ভাঙতে ওঝা ডাকতে হবে।

ভালো কথা, কিন্তু লাটসাহেবের বাড়িতে যাওয়া বলতে কী বোঝায় ?

বোঝায়, তুমি বিদায় নিলেই ছুটি পাই। একবার বসলে উঠতে চাও না, তাই 'তুমি যাও' অমুরোধটা সামাম্য একটু ঘুরিয়ে বলতে হল।

বুঝেছি, আচ্ছা, তবে চললুম।



'চা খেয়ে বাবার পেয়ালায় তলানি যেটুকু বাকি থাকে আমি বাদকে খেতে দিই।' সার্কাস দেখে আসার পর থেকে পুপুদিদির মনটা যেন বাঘের বাসা হয়ে উঠল। বাঘের সঙ্গে, বাঘের মাসির সঙ্গে সর্বদা তার আলাপ চলছে। আমরা কেউ যথন থাকি নে তখনই ওদের মজলিস জমে। আমার কাছে নাপিতের খবর নিচ্ছিল; আমি বললুম, নাপিতের কী দরকার।

পুপু জানালে, বাঘ ওকে অত্যন্ত ধরে পড়েছে। থোঁচা থোঁচা হয়ে উঠেছে ওর গোঁফ, ও কামাতে চায়।

আমি জিগেস করলেম, গোঁফ কামানোর কথা ওর মনে এল কী করে।

পুপু বললে, চা থেয়ে বাবার পেয়ালায় তলানি যেটুকু বাকি থাকে আমি বাঘকে খেতে দিই। সেদিন তাই খেতে এসে ও দেখতে পেয়েছিল পাঁচুবাবুকে; ওর বিশ্বাস, গোঁফ কামালে ওর মুখখানা দেখাবে ঠিক পাঁচুবাবুরই মতো।

আমি বললুম, দেটা নিতান্ত অন্থায় ভাবে নি। কিন্তু, একটু মুশকিল মাছে। কামানোর শুরুতেই নাপিতকে যদি শেষ করে দেয় তা হলে কামানো শেষ হবেই না।

শুনেই ফদ্ করে পুপের মাথায় বৃদ্ধি এল ; বলে ফেললে, জ্ঞান দাদামশায় ? বাঘরা কথ্যনো নাপিতকে থায় না।

আমি বললুম, বল कौ। किन वला प्रिश

থেলে ওদের পাপ হয়।

ওঃ, তা হলে কোনো ভয় নেই। এক কাজ করা যাবে, চৌরঙ্গিতে সাহেব-নাপিতের দোকানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পুপে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হাঁ হাঁ, ভারি মজা হবে। সাহেবের মাংস নিশ্চয় খাবে না, ঘেন্না করবে।

খেলে গঙ্গাস্থান করতে হবে। খাওয়া-ছোঁওয়ায় বাঘের এত বাছবিচার আছে, তুমি জানলে কী করে, দিদি।

পুপু খুব সেয়ানার মতো মুখ টিপে হেসে বললে, আমি সব জানি। আর, আমি বৃঝি জানি নে ? কী জান, বলো তো। ওরা কখনো চাষী কৈবর্তর মাংস খায় না; বিশেষত যারা গঙ্গার পশ্চিম পারে থাকে। শাস্তে বারণ।

আর, যারা পুব পারে থাকে ?

তারা যদি জেলে কৈবর্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার নিয়ম বাঁ থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে!

বাঁ থাবা কেন।

ঐটে হচ্ছে শুদ্ধরীতি! ওদের পশুতরা ডান থাবাকে নোংরা বলে। একটি কথা জ্বেনে রাখো দিদি, নাপতিনীদের 'পরে ওদের ঘেরা। নাপতিনীরা যে মেয়েদের পায়ে আল্তা লাগায়।

তা লাগালেই বা গ

সাধু বাঘেরা বলে, আলতাটা রক্তের ভান, ওটা আঁচ্ছে কাম্ছে ছিঁছে চিবিয়ে বের করা রক্ত নয়, ওটা মিথ্যাচার। এরকম কপটাচরণকে ওরা অত্যন্ত নিলে করে। একবার একটা বাঘ ঢুকেছিল পাগড়িওয়ালার ঘরে, সেখানে ম্যাজেন্টা গোলা ছিল গামলায়। রক্ত মনে করে মহা খুশি হয়ে মুখ ডুবোলে তার মধ্যে। সে একেবারে পাকা রঙ। বাঘের দাড়ি গোঁফ, তার ছই গাল, লাল টক্টকে হয়ে উঠল। নিবিড় বনে যেখানে বাঘেদের পুরুতপাড়া মোষমারা গ্রামে সেখানে আসতেই ওদের আঁচাড়ি শিরোমণি বলে উঠল, এ কী কাগু! ভোমার সমস্ত মুখ লাল কেন। ও লজ্জায় পড়ে মিথ্যে করে বললে, গগুার মেরে তার রক্ত খেয়ে এসেছি। ধরা পড়ে গেল মিথ্যে। পণ্ডিতজ্বি বললে, নখে তো রক্তের চিহ্ন দেখি নে; মুখ শুকৈ বললে, মুখে তো রক্তের গদ্ধ নেই। সবাই বলে উঠল, ছি ছি! এ তো রক্তও নয়, পিত্তও নয়, মগজ্বও নয়, মজ্জাও নয়— নিশ্চয় মায়ুষের পাড়ায় গিয়ে এমন একটা রক্ত খেয়েছে যা নিরামিষ রক্ত, যা অশুচি। পঞ্চায়েত বসে গেল। কামড়বিশারদ-মশায় হুয়ার দিয়ে বললে, প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। করতেই হল।

যদি না করত।

সর্বনাশ! ও যে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বাপ; বড়ো বড়ো ধরনখিনীর গৌরীদানের বয়স হয়ে এসেছে। পেটের নীচে লেজ গুটিয়ে সাত গণ্ডা মোষ পণ দিতে চাইলেও বর জুটবে না। এর চেয়েও ভয়ংকর শাস্তি আছে।

কিরকম।

ম'লে শ্রাদ্ধ করবার জন্মে পুরুত পাওয়া যাবে না, শেষ কালে হয়তো বেত-জঙ্গল গাঁ থেকে নেকড়ে-বেঘো পুরুত আনাতে হবে; সে ভারি লজ্জা, সাত পুরুষের মাথা হেঁট। শ্রাদ্ধ নাই-বা হল।

শোনো একবার। বাঘের ভূত যে না খেয়ে মরবে।

সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী করে।

সেই তো আরো বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো কিন্তু মরে না খেয়ে বেঁচে থাকা যে বিষম তুর্গ্রহ।

পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচ্কিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পায় কী করে।

তারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাতজন্ম অমনি চলে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ-চোঁ করতে থাকে।

সন্দেহ মীমাংসা হতেই পুপে জিগেস করলে, প্রায়শ্চিত্ত কিরকম হল।

আমি বললুম, হাঁকবিছা-বাচম্পতি বিধান দিলে যে, বাঘাচণ্ডীতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি থেকে শুক্ত করে অমাবস্থার আড়াই পহর রাত পর্যন্ত ওকে কেবল খাঁাক্শেয়ালির ঘাড়ের মাংস খেয়ে থাকতে হবে; তাও হয় ওর পিসভূতো বোন কিম্বা মাসভূতো শ্যালার মেজো ছেলে ছাড়া আর কেউ শিকার করলে হবে না— আর, ওকে খেতে হবে পিছনের ডানদিকের থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। এত বড়ো শাস্তির হুকুম শুনেই বাঘের গা বমি-বমি করে এল; চার পায়ে হাত জোড় করে হাউ হাউ করতে লাগল।

কেন, কী এমন শাস্তি।

বল কী, খাঁাক্শিয়ালির মাংস! যতদূর অশুচি হতে হয়। বাঘটা দোহাই পেড়ে বললে, আমাকে বরঞ্চ নেউলের লেজ খেতে বলো সেও রাজি, কিন্তু খাঁাক্শেয়ালির ঘাড়ের মাংস!

শেষকালে কি খেতে হল ?

श्न रिवित ।

দাদামশায়, বাঘেরা তা হলে খুব ধার্মিক ?

ধার্মিক না হলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে। সেইজ্বস্থেই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে। বাঘের এঁটো প্রসাদ পেলে ওরা বর্তিয়ে যায়। মাঘের ত্রয়োদশীতে যদি মঙ্গলবার পড়ে তা হলে সেদিন ভোর রান্তিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালদের ভারি পুণ্যকর্ম। কত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই পুণ্যের জ্বস্থে।

পুপুর বিষম খটকা লাগল। বললে, বাঘরা এতই যদি ধার্মিক হবে তা হলে জীবহত্যে করে কাঁচা মাংস খায় কী করে।



চার পায়ে হাত জ্বোড় করে হাউ হাউ করতে লাগল

সে বুঝি যে-সে মাংস। ৩-যে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা। কিরকম মন্ত্র।

ওদের সনাতন হালুম-মন্ত্র। সেই মন্ত্র পড়ে তবে ওরা হত্যা করে। তাকে কি হত্যা বলে। যদি হালুম-মন্ত্র বলতে ভূলে যায়।

বাঘপুঙ্গব-পণ্ডিতের মতে তা হলে ওরা বিনামন্ত্রে যে জীবকে মারে পরজন্মে সেই জীব হয়েই জন্মায়। ওদের ভারি ভয় পাছে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

क्न।

ওরা বলে, মান্থবের সর্বাঙ্গ টাক-পড়া, কী কুঞী। তার পরে, সামান্ত একটা লেজ, তাও নেই মান্থবের দেহে। পিঠের মাছি তাড়াবার জন্তেই ওদের বিয়ে করতে হয়। আবার দেখো না ওরা খাড়া দাঁড়িয়ে সঙের মতো ত্বই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে— দেখে আমরা হেসে মরি। আধুনিক বাঘের মধ্যে সব-চেয়ে বড়ো জ্ঞানী শাদোঁল্যতত্ত্বরত্ব বলেন, জীবস্প্তির শেষের পালায় বিশ্বকর্মার মালমসলা যখন সমস্তই কাবার হয়ে গেল তখনই মান্থব গড়তে তাঁর হঠাৎ শখ হল। তাই বেচারাদের পায়ের তলার জন্তে থাবা দূরে থাক্ কয়েক-টুক্রো খুরের জোগাড় করতে পারলেন না, জুতো পরে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পারে— আর, গায়ের লজ্জা ঢাকে ওরা কাপড় জড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হল লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।

বাঘেদের বুঝি ভারি অহংকার।

ভয়ংকর। সেইজ্রস্থেই তো ওরা এত করে জাত বাঁচিয়ে চলে। জাতের দোহাই পেড়ে একটা বাঘের খাওয়া বন্ধ করেছিল একজন মান্তুষের মেয়ে; তাই নিয়ে আমাদের সে একটা ছড়া বানিয়েছে।

তোমার মতো সে আবার ছড়া বানাতে পারে নাকি।
তার নিজের বিশ্বাস সে পারে, এই তর্ক নিয়ে তো পুলিস ডাকা যায় না।
আচ্ছা, শোনাও-না।
তবে শোনো।—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ, গায়ে তার কালো কালো দাগ। বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে আয়নাটা পড়েছে সমুখে। এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন-চেহারা।
গাঁ গাঁ করে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।
ঢেকিশালে পুঁটু ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়ালো দেখানে।
ফুলিয়ে ভীষণ ছই গোঁফ
বলে, চাই গ্লিসেরিন সোপ।

পুঁটু বলে, ও কথাটা কী যে জন্মেও জানি নে তা নিজে। ইংরেজি-টিংরেজি কিছু শিখি নি তো, জাতে আমি নিচু।

বাঘ বলে, কথা বল ঝুঁটো, নেই কি আমার চোথ ছটো। গায়ে কিসে দাগ হল লোপ না মাখিলে গ্রিসেরিন সোপ।

পুঁটু বলে, আমি কালো কৃষ্টি, কখনো মাখি নি ও জিনিষটি। কথা শুনে পায় মোর হাসি, নই মেম-সাহেবের মাসি।

বাঘ বলে, নেই তোর লজ্জা ? খাব তোর হাড় মাস মজ্জা।

পুঁট় বলে, ছি ছি ওরে বাপ, মূখেও আনিলে হবে পাপ। জান না কি আমি অস্পৃশ্য, মহাত্মা গাঁধিজির শিয়। আমার মাংস যদি খাও
ভাত যাবে জান না কি তাও।
পায়ে ধরি করিও না রাগ।

ছুঁদ নে ছুঁদ নে, বলে বাঘ,
আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,
বাঘনা-পাড়ায় বদনাম
রটে যাবে; ঘরে মেয়ে ঠাদা,
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা
দেবী বাঘা-চণ্ডীর কোপে।
কাজ নেই গ্রিদেরিন সোপে।

জান, পুপুদিদি? আধুনিক বাঘেদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে— যাকে বলে প্রগতি, প্রচেষ্টা। ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে বলে বেড়াচ্ছে যে, অস্পৃশ্য বলে খাত্য বিচার করা পবিত্র জন্ত আত্মার প্রতি অবমাননা। ওরা বলছে, আদ্ধ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব; বাঁ থাবা দিয়ে খাব, ডান থাবা দিয়ে খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব; হালুম-মন্ত্র পড়েও খাব, না পড়েও খাব— এমন-কি, বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচ্ড়ে খাব, শনিবারেও আমরা কাম্ড়ে খাব— এত ওলার্য। এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবাধ অত্যন্ত ফলাও। এমন-কি, এরা পশ্চিমপারের চাষী কৈবর্তদেরও খেতে চায় এতই এদের উদার মন। ঘোরতর দলাদলি বেধে গেছে। প্রাচীনরা নব্য সম্প্রদায়কে নাম দিয়েছে চাষী-কৈবর্ত-খেগো, এই নিয়ে মহা হাসাহাসি পড়েছে।

পুপু বললে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কখনো বাঘের উপর কবিতা লিখেছ। হার মানতে মন গেল না। বললুম, হাঁ লিখেছি। শোনাও-না। গন্তীর সুরে আর্ত্তি করে গেলুম —

> তোমার স্ষ্টিতে কভু শক্তিরে কর না অপমান, হে বিধাতা— হিংসারেও করেছ প্রবল হস্তে দান আশ্চর্য মহিমা এ কী। প্রথবনথর বিভীষিকা,

সৌন্দর্য দিয়েছ তারে, দেহধারী যেন বজ্ঞশিখা,
যেন ধৃজটির ক্রোধ। তোমার স্টির ভাঙে বাঁধ
বঞ্জা উচ্চুঙ্খল, করে তোমার দয়ার প্রতিবাদ
বনের যে দয়া সিংহ, ফেনজিহুর ক্লুর সমুজের
যে উদ্ধৃত উধর্ব ফণা, ভূমিগর্ভে দানবযুদ্ধের
ডমরুনিংম্বনী স্পর্ধা, গিরিবক্ষভেদী বহিন্দিখা
যে আঁকে দিগস্তপটে আপন জলস্ত জয়টিকা,
প্রলয়নতিনী বক্তা বিনাশের মদিরবিহরল
নির্লজ্জ নির্চুর— এই যত বিশ্ববিপ্লবীর দল
প্রচণ্ড স্থন্দর। জীবলোকে যে তুর্দাস্ত আনে ত্রাস
হীনতালাঞ্চনে সে তো পায় না তোমার পরিহাস।

চুপ করে রইল পুপু। আমি বললুম, কী দিদি, ভালো লাগল না বৃঝি ?
ও কুন্ঠিত হয়ে বললে, না না, ভালো লাগবে না কেন। কিন্তু, এর মধ্যে বাঘটা কোথায়।
আমি বললুম, যেমন সে থাকে ঝোপের মধ্যে, দেখা যায় না তব্ আছে ভয়ংকর গোপনে।
পুপু বললে, অনেকদিন আগে গ্লিসেরিন সোপ খোঁজা বাঘের কথা আমাকে বলেছিলে।
ভার খবরটা কোথা থেকে পেলে সে।

আমার কথা ও করে চুরি, নিজের মুখে সেটা দেয় বসিয়ে। কিন্তু—

'किन्ह' ना তো की। निर्थिष्ट ভালোই।

কিন্তু---

হাঁ, ঠিক কথা। আমি অমন করে লিখি নে, হয়তো লিখতে পারি নে। আমার মালটা ও চুরি করে, তার পরে যখন পালিশ করে দেয় তখন চেনা শক্ত হয়— এমন ঢের দেখেছি। ঠিক ঐরকম আর-একটি ছড়া বানিয়েছে।—

শোনাও-না। আচ্ছা, শোনো তবে।

> স্থ্ দরবনের কেঁদে। বাঘ সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ।

যথাকালে ভোক্সনের কম হলে ওক্সনের হত তার ঘোরতর রাগ।

একদিন ডাক দিল গাঁগাঁ, বলে, তোর গিন্ধিকে জাগা। শোন্ বটুরাম স্থাড়া, পাঁচ জোড়া চাই ভ্যাড়া, এখনি ভোজের পাত লাগা।

বটু বলে, এ কেমন কথা,
শিখেছ কি এই ভদ্ৰতা।
এত রাতে হাঁকাহাঁকি
ভালো না, জ্বান না তা কি,
আদবের এ যে অস্তথা।

মোর ঘর নেহাত জ্বহাত,
মহাপশু, হেথায় কী জহা।
ঘরেতে বাঘিনী মাসি
পথ চেয়ে উপবাসী,
তুমি খেলে মুখে দেবে অল্প।

সেথা আছে গোসাপের ঠ্যাঙ।
আছে তো শুট্কে কোলা ব্যাঙ।
আছে বাসি খরগোশ,
গল্ধে পাইবে তোষ,
চলে যাও নেচে ড্যাঙ ড্যাঙ!

নইলে কাগজে প্যারাগ্রাফ রটিবে, ঘটিবে পরিতাপ—

> বাঘ বলে, রামো, রামো, বাক্যবাগীশ থামো, বকুনির চোটে ধরে হাঁপ।

তুমি স্থাড়া, আস্ত পাগল, বেরোও তো, খোলো তো আগল ! ভালো যদি চাও তবে আমারে দেখাতে হবে কোন্ ঘরে পুষেছ ছাগল

বটু কহে, এ কী অকরণ,
ধরি তব চতুশ্চরণ—
জীববধ মহাপাপ,
তারো বেশি লাগে শাপ
পরধন করিলে হরণ।

বাঘ শুনে বলে, হরি হরি,
না খেয়ে আমিই যদি মরি,
জীবেরই নিধন তাহা—
সহমরণেতে আহা
মরিবে যে বাঘী স্থন্দরী।

অতএব ছাগলটা চাই, না হলে তুমিই আছ, ভাই। এত বলি তোলে থাবা বটুরাম বলে, বাবা, চলো ছাগলেরই ঘরে যাই।

দ্বার খুলে বলে, পড়ো ঢ়ুকে,
ছাগল চিবিয়ে খাও স্থথে।
বাঘ সে ঢুকিল যেই,
দ্বিতীয় কথাটি নেই,
বাহিরে শিকল দিল কুখে।

বাঘ বলে, এ তো বোঝা ভার,
তামাসার এ নহে আকার।
পাঁঠার দেখি নে টিকি,
ল্যাজ্বের সিকির সিকি
নেই তো, শুনি নে ভ্যাভ্যাকার।

ওরে হিংস্থক সয়তান,
জীবের বধিতে চাস্ প্রাণ!
ওরে ক্রুর, পেলে তোরে
থাবায় চাপিয়া ধ'রে
রক্ত শুবিয়া করি পান —

ঘরটাও ভীষণ ময়লা—

বটু বলে, মহেশ গয়লা ও ঘরে থাকিত, আজ থাকে তোর যমরাজ আর থাকে পাথুরে কয়লা।

## গোঁফ ফুলে ওঠে যেন ঝাঁটা, বাঘ বলে, গেল কোথা পাঁঠা!

বট্রাম বলে নেচে, এই পেটে তলিয়েছে, খুঁজিলে পাবে না সারা গাঁটা।

ভালো লাগল ?

তা, যাই বলো দাদামশায়, কিন্তু বাঘের ছড়া খুব ভালো লিখেছে।

আমি বললুম, তা হবে, হয় তো ভালোই লিখেছে। কিন্তু, ও ভালো লেখে কি আমি ভালো লিখি সে সম্বন্ধে শেষ অভিমতটা দেবার জ্ঞান্তে অস্তুত আরো দশটা বছর অপেক্ষা কোরো। পুপু বললে, আমার বাঘ কিন্তু আমাকে খেতে আসে না।

সে তো তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার বাঘ কী করে। রাত্তিরে যখন শুয়ে থাকি বাইরে থেকে ও জানলা আঁচ্ডায়। খুলে দিলেই হাসে। তা হতে-পারে, ওরা খুব হাসিয়ে জাত। ইংরেজিতে যাকে বলে হিউমরাস্। কথায় কথায় দাঁত বের করে।



পুপে এদে জিগেদ করলে, দাদামশায়, তুমি যে বললে শনিবারে দে আদবে তোমার নেমস্তরে। কী হল।

সবই ঠিক হয়েছিল। হাজি মিঞা শিক্কাবাব বানিয়েছিল, তোফা হয়েছিল খেতে। তার পরে ?

তার পরে নিজে খেলুম তার বারো-আনা আন্দাজ, আর পাড়ার কালু ছোঁড়াটাকে দিলুম বাকিটুকু। কালু বললে, দাদাবাবু, এ-যে আমাদের কাঁচকলার বড়ার চেয়ে ভালো।

म किছू (थल ना ?

জোকী।

সে এল না ?

সাধ্য কী তার।

তবে সে আছে কোথায় ?

কোখাও না।

ঘরে ?

না।

(मर्म ?

ना ।

বিলেতে ?

ना ।

তুমি যে বলছিলে, আগুনানে যাওয়া ওর একরকম ঠিক হয়ে আছে। গেল নাকি।
দরকার হল না।

তা হলে কী হল আমাকে বলছ না কেন।

ভয় পাবে কিম্বা হুঃখ পাবে, তাই বলি নে।

তা হোক, বলতে হবে।

আচ্ছা, তবে শোনো। সেদিন ক্লাস পড়াবার খাতিরে আমার পড়ে নেবার কথা ছিল 'বিদগ্ধমুখমগুন'। একসময় হঠাৎ দেখি, সেটা রয়েছে পড়ে, হাতে উঠে এসেছে 'পাঁচুপাক্ড়াশির পিস্শাশুড়ি'। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাত হবে তখন আড়াইটা। স্বপ্ন দেখছি,



'এ কী চেংারা তোমার !'

চুৰতে চুলতে ঝুপ্করে পড়লুম জলে

গরম তেল জলে উঠে আমাদের কিনি বাম্নির মুখ বেবাক গিয়েছে পুড়ে; সাত দিন সাত রাত্তির হত্যে দিয়ে তারকেশ্বরের প্রসাদ পেয়েছে ছ'কোটো লাহিড়ি কোম্পানির মৃন্লাইট স্নো; তাই মাথছে মুখে ঘষে ঘষে। আমি বৃঝিয়ে বললুম, ওতে হবে না গো, মোষের বাচ্ছার গালের চামড়া কেটে নিয়ে মুখে জুড়তে হবে, নইলে রঙে মিলবে না। শুনেই আমার কাছে সওয়া তিনটাকা ধার নিয়ে সে ধর্মতলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে। এমন সময় ঘরে একটা কী শব্দ শোনা গেল, কে যেন হাওয়ার তৈরি চটিজুতো হুস হুস করে টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধড়্ফড় করে উঠলেম, উস্কে দিলেম লগুনটা। ঘরে একটা কিছু এসেছে দেখা গেল কিন্তু সে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়্ফড় করছে তবু জোর গলা করে হেঁকে বললুম, কে হে তুমি। পুলিস ডাক্ব নাকি।

অদ্ভূত হাঁড়িগলায় এই জীবটা বললে, কী দাদা, চিনতে পারছ না ? আমি যে তোমার পুপেদিদির সে। এখানে যে আমার নেমস্কন্ন ছিল।

আমি বললুম, বাজে কথা বলছ, এ কী চেহারা ভোমার!

সে বললে, চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছ ? মানে কী হল।

মানেটা বলি। পুপেদিদির ঘরে ভোজ, সকাল-সকাল নাইতে গেলেম। বেলা তখন সবেমাত্র দেড়টা। তেলেনিপাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে কষে মুখ মাজ্ছিলুম; মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এল যে, ঢুলতে ঢুলতে ঝুপ্ করে পড়লুম জলে। তার পরে কী হল জানিনে। উপরে এদেছি কি নীচে কি কোথায় আছি জানিনে, পষ্ট দেখা গেল আমি নেই।

নেই !

তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—

আরে আরে, গা ছুতে হবে না, বলে যাও।

চুলকুনি ছিল গায়ে, চুলকোতে গিয়ে দেখি, না আছে নথ না আছে চুল্কুনি। ভয়ানক ছঃখ হল! হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলুম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে হাউহাউটা বিনামূল্যে পেয়েছিলুম সে গেল কোথায়। যত চেঁচাই চেঁচানোও হয় না, কাল্লাও শোনা যায় না। ইচ্ছে হল মাথা ঠুকি বটগাছটাতে, মাথাটার টিকি খুঁজে পাই নে কোথাও। সব চেয়ে ছঃখ, বারোটা বাজল, 'খিদে কই' থিদে কই' বলে পুকুরধারে পাক খেয়ে বেড়াই, খিদে-বাঁদরটার চিহ্ন মেলে না।

কী বক্ছ তুমি, একটু থামো।

ও দাদা, দোহাই তোমার, থামতে বোলো না। থামবার হুঃখ যে কী অ-থামা মানুষ সে তুমি কী বুঝবে। থামব না, আমি থামব না, কিছুতেই থামব না, যতক্ষণ পারি থামব না। এই বলে ধুপধাপ ধুপধাপ করে লাফাতে লাগল, শেষকালে ডিগবাজি খেলা শুরু করলে আমার কার্পেটের উপর, জলের মধ্যে শুশুকের মতো।

করছ কী তুমি।

দাদা, একেবারে বাদশাহি থামা থেমেছিলুম, আর কিছুতেই থামছি নে। মারধার যদি কর সেও লাগবে ভালো। আন্ত কিলের যোগ্য পিঠ নেই যথন জানতে পারলুম, তথন সাতকড়ি পশুতমশায়ের কথা মনে করে বুক ফেটে যেতে চাইল, কিন্তু বুক নেই তো ফাটবে কী। কইমাছের যদি এই দশা হত তা হলে বামুনঠাকুরের হাতে পায়ে ধরত তাকে একবার তপ্ত তেলে এপিঠ ওল্টাতে পাল্টাতে। আহা, যে পিঠখানা হারিয়েছে সেই পিঠে পশুতমশায়ের কত কিলই খেয়েছি, ইট দিয়ে তৈরি খইয়ের মোয়াগুলোর মতো। আজ মনে হয়, উঃ— দাদা, একবার কিলিয়ে দাও খুব করে দমাদম—

বলে আমার কাছে এসে পিঠ দিলে পেতে।

আমি জাঁৎকে উঠে বললুম, যাও যাও, সরে যাও।

ও বললে, কথাটা শেষ করে নিই। একখানা গা খুঁজে খুঁজে বেড়ালুম গাঁয়ে গাঁয়ে। বেলা তথন তিন পহর। যতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা হচ্ছি নে, এই ছঃখটা যখন অসহ্য এমন সময় দেখি আমাদের পাতুখুড়ো মুচিখোলার বটগাছতলায় গাঁজা খেয়ে শিবনের। মনে হল, তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হয়ে ব্রহ্মভালুর চুড়োয় এসে জোনাক-পোকার মতো মিট্মিট্ করছে। বুঝলুম, হয়েছে স্থযোগ, নাকের গর্ভ দিয়ে আত্মারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলুম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগ্রা জুতোর ভিতরে যেমন করে পা'টা ঠেসে গুঁজতে হয়। সে হাঁপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় বলে উঠল, কে তুমি বাবা, ভিতরে জায়গা হবে না।

তথন তার গলাটা পেয়েছি দথলে, বললুম, তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি।

সে গোঁ গোঁ করতে করতে বললে, অনেকখানি বেরিয়েছি, একটু বাকি। ঠেলা মারো। দিলুম ঠেলা, হুস্ করে গেল বেরিয়ে।

এদিকে পাতৃথুড়োর গিন্নি এসে বললে, বলি, ও পোড়ারমুখো।

কান জুড়িয়ে গেল । বললুম, বলো বলো, আবার বলো, বড়ো মিষ্টি লাগছে, এমন ডাক যে আবার কোনোদিন শুনতে পাব এমন আশাই ছিল না।

বুড়ি ভাবলে ঠাট্টা করছি, ঝাঁটা আনতে গেল ঘরের মধ্যে। ভয় হল, পড়ে-পাওয়া দেহটা থোয়াই বুঝি। বাদায় এদে আয়নাতে মুখ দেখলুম, দমস্ত শরীর উঠল শিউরে। ইচ্ছে করল রাঁাদা দিয়ে মুখটাকে ছুলে নিই।



পাতৃখুড়োর গিন্ধি

গা-হারার গা এল, কিন্তু চেহারাহারার চেহারাখানা সাত বাঁও জলের তলায়, তাকে ফিরে পাবার কী উপায়।

ঠিক এই সময়ে দীর্ঘবিচ্ছেদের পর খিদেটাকে পাওয়া গেল। একেবারে জঠর জুড়ে। সব কটা নাড়ী চোঁ চোঁ করে উঠেছে এক সঙ্গে। চোখে দেখতে পাই নে পেটের জালায়। যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা। উঃ, কী আনন্দ।

মনে পড়ল, তোমার ঘরে পুপুদিদির নেমস্তয়। রেলভাড়ার পয়সা নেই। হেঁটে চলতে শুরু করলুম। চলার অসম্ভব মেহয়তে কী যে আরাম সে আর কী বলব। ফুর্ভিতে একেবারে গলদ্ঘর্ম। এক এক পা ফেলছি আর মনে মনে বলছি, থামছি নে, থামছি নে, চলছি ভো চলছিই। এমন বেদম চলা জীবনে কখনো হয় নি। দাদা, পুরো একখানা গা নিয়ে বসে আছ কেদারায়, বৃঝতেই পার না কষ্টতে যে কী মজা। এই কষ্টে বৃঝতে পারা যায়, আছি বটে, খুব কষে আছি, ষোলো আনা পেরিয়ে গিয়ে আছি।

আমি বললুম, সব বুঝলুম, এখন কী করতে চাও বলো।

করবার দায় তোমারই, নেমস্তম করেছিলে, খাওয়াতে হবে, সে কথা ভূললে চলবে না। রাত এখন তিনটে সে কথা তুমিও ভূললে চলবে না।

তা হলে চললুম পুপুদিদির কাছে।

খবরদার।

দাদা, ভয় দেখাচ্ছ মিছে, মরার বাড়া গাল নেই। চললুম।

কিছুতেই না।

(म वलल, यावरे।

আমি বললুম, কেমন যাও দেখব।

**म्हिन्स कार्याल, यावरे, यावरे, यावरे।** 

আমার টেবিলের উপর চড়ে নাচতে নাচতে বললে, যাবই, যাবই, যাবই।

শেষকালে পাঁচালির সুর লাগিয়ে গাইতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই।

আর থাকতে পারলুম না। ধরলুম ওর লম্বা চুলের ঝুঁটি। টানাটানিতে গা থেকে ঢিলে মোজার মতো, দেহটা সর্সর্ করে খসে ধপ্ করে পড়ে গেল।

সর্বনাশ! গাঁজাখোরের আত্মাপুরুষকে খবর দিই কী করে। চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, আরে আরে, শোনো শোনো, ঢুকে পড়ো এই গাটার মধ্যে, নিয়ে যাও এটাকে।

কেউ কোত্থাও নেই। ভাবছি, আনন্দবান্ধারে বিজ্ঞাপন দেব।
পূপেদিদি এতথানি চোখ করে বললে, সত্যি কি, দাদামশায়।
আমি বললুম, সত্যির চেয়ে অনেক বেশি— গল্প।

আমি তখন এম. এ. ক্লাদের জন্মে এরিয়োপ্যাজিটিকার নোট লিখছি, মিলিয়ে দেখবার জন্মে বই পড়তে হচ্ছিল, ইন্টর্ন্থাশনল্ মেলিফুয়্স্ আবা-ক্যাড্যাবা, আর পাত কেটে পরিশিষ্ট দেখছিল্ম থ্রী হণ্ড্রেড ইয়র্স্ অফ ইণ্ডো-ইণ্ডিটমিনেশন্ বইখানার। লাইবেরি থেকে আনাতে দিয়েছি অনোম্যাটোপিইয়া অফ্ টিলিক্যাব্যুলেশন্। এমন সময় হুড়্মুড় করে এসে ঢুকল আমাদের সে।

আমি বললুম, হয়েছে কী, স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে নাকি। ও বললে, নিশ্চয় দিত যদি সে থাক্ত। কিন্তু কী কাণ্ড বাধিয়েছ বলো দেখি। কেন, কী হল।

আমাকে নিয়ে এপর্যন্ত বিস্তর আজগুবি গল্প বানিয়েছ। ভাগ্যে আমার নামটা দাও নি, নইলে ভত্তসমাজে মুখ দেখানো দায় হত। দেখলুম পুপুদিদির মজা লাগছে, তাই সহ্য করেছি সব। কিন্তু এবার যে উপ্টো হল।

কেন, কী হল বলোই-না।

তবে শোনো। পুপুদিদি কাল গিয়েছিল সিনেমায়। মোটরে উঠতে যাচ্ছে, আমি পিছন থেকে এসে বললুম, দিদিমণি, তোমার গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও। তার পরে কী আর বলব দাদা, একেবারে হিস্টিরিয়া।

কিরকম।

হাতে চোখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠে দিদি বললে, যাও যাও, গাঁজ্ঞাখোরের গা চুরি করে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না। চার দিক থেকে লোক এল ছুটে, আমাকে পুলিদে ধরে নিয়ে যায় আর কি। জীবনে অনেক নিন্দে শুনেছি কিন্তু এরকম ওরিজিন্তাল নিন্দে শুনি নি কখনো। গাঁজাখোরের গা চুরি করা। আমার অতিবড়ো প্রাণের বন্ধুও এমন নিন্দে আমার নামে রটায় নি। বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা শোনা গেল। এ তোমারই কীর্তি।

আমারই তো বটে। কী করি বলো। তোমাকে নিয়ে আর কাঁহাতক গল্প বানাই। বয়স হয়ে গেছে, কলমটাকে যেন বাতে ধরল, পুপুদিদির ফরমাশমত অসম্ভব গল্প বলার হালকা চাল আর নেই কলমের। তাই এই শেষ গল্পটাতে তোমাকে একেবারে খতম করে দিয়েছি।

খতম হতে রাজি নই, দাদা। দোহাই তোমার, পুপুদিদির ভয় ভাঙিয়ে দাও। ব্ঝিয়ে বলো, ওটা গল্প। বলেছিলুম, কিন্তু ভয় ভাঙতে চায় না। নাড়ীতে জড়িয়ে গেছে। উপায় না দেখে স্বয়ং সেই পাতৃ গেঁজেলকে আনলুম তার সামনে, উল্টো হল ফল। পাতৃর গা'খানা পরে যে তুমিই ঘুরে বেড়াচ্ছ তারই প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল।

তা হলে দাদা, গল্পটাকে উল্টিয়ে দাও, ধন্নুষ্টক্ষারে মক্রক পাতৃ। গাঁজ্ঞাখোরের গা'খানাকে নিমতলার ঘাটে পুড়িয়ে ফেলো। ঘটা করে তার শ্রাদ্ধ করব, পুপুদিদিকে করব তাতে নেমস্তন্ধ; খরচ যত পড়ে দেব নিজ্ঞের পকেট থেকে। আমি হলুম দিদির গল্পের বহুরূপী, হঠাৎ এত বড়ো পদ থেকে আমাকে অপদস্থ করলে বাঁচব না।

আচ্ছা, গল্পের উপ্টোরথে তোমাকে পুপুদিদির ঘরে আবার ফিরিয়ে আনব।

পরদিন সন্ধ্যার সময় সে এল, আমি শুরু করলুম গল্পটা।—

বললুম, পাতৃর স্ত্রী স্বামীর স্বত্ব পাবার জন্মে তোমার নামে আদালতে নালিশ করেছে।
এইটুকু শুনেই সে বলে উঠল, এ চলবে না, দাদা। পাতৃর স্ত্রীকে তুমি চক্ষে দেখ নি
ভো। মকদ্দমায় ঐ মহিলাটি যদি জেতে তা হলে যে আসামীপক্ষ আফিম খেয়ে মরবে।
ভয় কী, কথা দিচ্ছি, হার হোক, জিত হোক, টি কিয়ে রাখব তোমাকে।

আচ্ছা, বলে যাও।

হাত জোড় করে তুমি হাকিমকে বললে, হজুর, ধর্মাবতার, সাত পুরুষে আমি ওর স্বামী নই।

উকিল চোথ রাঙিয়ে বললে, স্বামী নও, তার মানে কী।

ভূমি বললে, তার মানে, এপর্যস্ত আমি ওকে বিয়ে করি নি, দ্বিতীয় আর কোনো মানে আপাতত কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে।

রামসদয় মোক্তার খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, আলবং তুমি ওর স্বামী, মিথ্যে কথা বোলো না।

তুমি জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, জীবনে বিস্তর মিথ্যে বলেছি, কিন্তু ঐ বৃড়িকে সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় বিয়ে করেছি, এত বড়ো দিগ্গজ মিথ্যে বানিয়ে বলবার তাকৎ আমার নেই। মনে করতে বুক কেঁপে ওঠে।

তথন ওরা সাক্ষী তলব করলে পঁয়ত্রিশজন গাঁজাখোরকে। একে একে তারা গাঁজাটেপা আঙুল তোমার মূখে বুলিয়ে বলে গেল, চেহারাটা একেবারে হুবহু পাতৃর; এমন-কি, বাঁকপালের আবটা পর্যস্ত। তবে কিনা—

মোক্তার তেরিয়া হয়ে উঠে বললে, 'তবে কিনা' আবার কিসের।

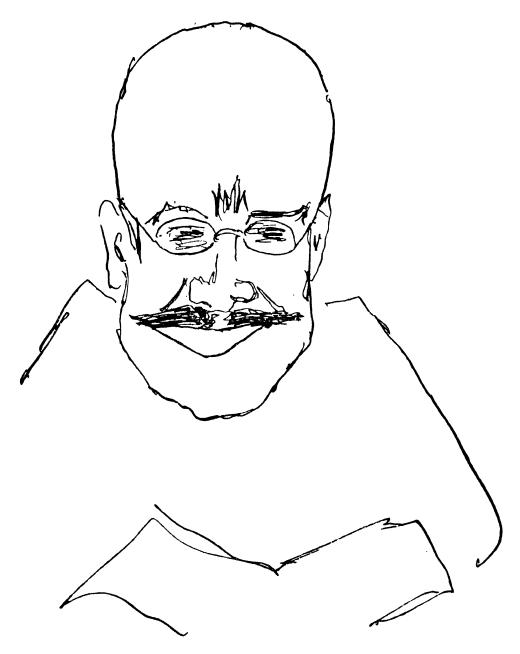

রামসদয় মোক্তার

ওরা বললে, সেই রকমের পাতৃই বটে, কিন্তু সেই পাতৃই, হলপ করে এমন কথা বলি কী করে। ঠাক্রনকে তো জানি, বন্ধু কম হঃখ পায় নি, অনেক ঝাটা ক্ষয়ে গেছে ওর পিঠে। তার দাম বাঁচালে গাঁজার খরচে টানাটানি পড়ত না। তাই বলছি হুজুর, আদালতে হলপ করে ভদ্রলাকের সর্বনাশ করতে পারব না।

মোক্তার চোথ রাঙিয়ে বললে, তা হলে এ লোকটা কে বলো। দ্বিতীয় পাতু বানাবার শক্তি ভগবানেরও নেই।

গেঁজেলের সর্দার বললে, ঠিক বলেছ বাবা, এরকম ছিষ্টি দৈবাং হয়। ভগবান নাকে খত দিয়েছেন, এমন কাজ আর করবেন না। তবু তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, একটা কোনো সয়তান ভগবানের পাণ্টা জবাব দিয়েছে। একেবারে ওস্তাদের হাতের নকল, পাকা জালিয়াতের কাজ। পাত্র দেহখানা শুকিয়ে শুকিয়ে ওর নাক চিম্সিয়ে বেঁকে গিয়েছিল, সেই বঙ্কিমচন্দুরে নাকটি পর্যন্ত যেন কেটে ওর মুখের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। ওর হাতের চামড়া নকল করতে বোধ করি হাজার চামচিকের ডানা খরচ করতে হয়েছে।

তুমি দেখলে মকদমা আর টেঁকে না; সাহেবকে বললে, এক হপু। সময় দিন, খাঁটি পাতু-পক্ষীরাজকে হাজির করে দেব এই আদালতে।

তথনই ছুটলে তেলেনিপাড়ার দিঘির ঘাটে। কপাল ভালো, ঠিক তক্ষুনি তোমার দেহটা উঠছে ভেসে। পাতৃর দেহ ডাঙায় চিত করে ফেলে পুরোনো থোলটা জুড়ে বসলে। মস্ত একটা হাঁপ ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে, ওরে পাতৃ!

তখনই ওর দেহটা উঠল খাড়া হয়ে। পাতু বললে, ভায়া, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলুম। মনটা অস্থির ছিল গাঁজার মৌতাতে। ইচ্ছে করত, আত্মহত্যে করি কিন্তু সে রাস্তাও তুমি জুড়ে বসেছিলে। বেঁচে যথন ছিলুম তখন বেঁচে থাকবার শথ ছিল যোলো আনা, যেমনি মরেছি অমনি আর যে কোনোমতেই কোনো কালেই মরতে পারব না, এই ছঃথ অসহ্য হয়ে উঠল। সামান্ত একটা দড়ি নিয়ে গলায় ফাঁস লাগাব, এটুকু যোগ্যভাও রইল না।

তুমি বললে, যা হবার তা তো হল, এখন চলো আদালতে। জজদাহেবকে বলে তোমার গাঁজার বরাদ করে দেব।

গেলে আদালতে। জজসাহেব পাতৃকে ধমক দিয়ে বললে, এ বৃড়ি তোমার স্ত্রী কি না সত্যি করে বলো।

পাতৃ বললে, হজুর, সভিয় করে বলতে মন যায় না। কিন্তু, ভদ্রলোকের ছেলে মিথ্যে বলে পাপ করব কেন। নিশ্চয় জানি যে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে উনিই পিছন পিছন ছুটবেন। উনিই আমার প্রথম পক্ষের পরিবার।

সাহেব জিগেস করলেন, আরো আছে নাকি। পাতু বললে, না থাকলে মান রক্ষা হয় না যে। কুলীনের ছেলে! নৈক্যুকুলীন।

রবিবার দিনে পুপুদিদি পড়েছে গল্লটা। আমাকে জ্বিগেস করলে, আচ্ছা, দাদামশায়, তুমি যে লিখেছ একরাশ ইংরেজি বই নিয়ে কোন্ কলেজের জ্বন্থে বই লিখছ। তোমার আবার কলেজ কোথায়, তা ছাড়া কখনো তো দেখি নি এরকমের বই খুলতে। তুমি তোলেখ কেবল ছড়া।

স্পষ্ট জ্বাব না দিয়ে একটুখানি হাসলুম। আচ্ছা, দাদামশায়, তুমি কি সংস্কৃত জান। দেখো পুপুদিদি, এরকম প্রশ্নগুলো বড়ো রঢ়। মুখের সামনে জ্বিগেস করতে নেই। সকালবেলায় পুপেদিদি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, দাদামশায়, সে'কে নিয়ে সব গল্ল কি ফুরিয়ে গেল।

দাদামশায় খবরের কাগজ ফেলে রেখে চশমা কপালে তুলে বললে, গল্প ফুরোয় না, গল্প-বলিয়ের দিন ফুরোয়।

আচ্ছা, ও তো গা ফিরিয়ে পেলে, তার পরে কী হল বলো-না।

আবার ওকে গা খাটিয়ে মরতে হবে, গায়ে পড়ে নিতে হবে নানা দায়। কখনো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে। কখনো গালমন্দ গা পেতে নেবে, কখনো নেবে না। কখনো কাজে গা লাগবে, কখনো লাগবে না। ওর গা থাকা সত্ত্বেও কুঁড়েমি দেখে লোকে বলবে, কিছুতে ওর গা নেই। কখনো গা ঘুরবে, কখনো গা কেমন করবে, গা ঘুলিয়ে যাবে। কখনো গা ভার হবে, কখনো গা মাটি মাটি করবে,গা ম্যাজ্ম্যাজ্করবে, গা সির্সির্করবে,গা ঘিন্ঘিন্করতে থাকবে। সংসারটা কখনো হবে গা-সওয়া, কখনো হবে উল্টো। কারো কথায় গা জলে যাবে, কারো কথায় গা যাবে জুড়িয়ে। বান্ধ্বান্ধবদের কথা শুনে গায়ে জর আসবে। এত মুশকিল একখানা গা নিয়ে।

আচ্ছা, দাদামশায়, ও যথন আর-একজনের গা নিয়ে বেড়াত তথন মুশকিল হত কার। গা কেমন করলে ওর করত, কি তার করত।

শক্ত কথা। আমি তো বলতে পারব না, ওকে জিগেদ করলে ওরও মাথা ঘুরে যাবে। দাদামশায়, গা নিয়ে এত হাঙ্গাম আমি কখনো ভাবি নি।

ঐ হাঙ্গামগুলো জ্বোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গায়ের উপর সওয়ার হয়ে গল্প ছুটেছে চার দিকে। কোনো গা গল্পের গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহস্তী।

তোমার গা কী, দাদামশায়।

বলব না। অহংকার করতে বারণ করে শাস্ত্রে।

দাদামশায়, সে'র গল্প তুমি থামিয়ে দিলে কেন।

বলি তা হলে। কুঁড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে যে ইন্দ্র বসে অমৃত খাচ্ছেন হাজার চক্ষু আধখানা বুজে, তিনি হলেন গল্পের দেবতা। আমি তাঁর ভক্ত; কিন্তু তাঁর সভায় আজকাল ঢুকতেই পারি নে। আমার ভাগে গল্পের প্রসাদ অনেকদিন থেকে বন্ধ।

কেন।

পথ ज्न रात्र शिराहिन। कौ करत।

অমরাবতীর যে সুরধুনীনদীর এক পারে ইন্দ্রলোক, তারই ভাঁটিতে আছে আর-এক স্বর্গ। কারখানাঘরের কালো ধোঁায়ার পতাকা উভ্ছে দেখানকার আকাশে। সেটা হল কাজের স্বর্গ। দেখানে হাফ্প্যান্ট্-পরা দেবতা বিশ্বকর্মা। একদিন শরংকালের সকালে পুজাের থালায় শিউলি ফুল সাজিয়ে রাস্তায় চলেছি; ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বাইক-চড়া এক পাণ্ডা। তার ঝুলিতে একতাড়া খাতা; বুকের পকেটে একটা লাল কালীর, একটা কালো কালীর ফাউন্টেন্পেন। খবরের কাগজের কাটা ট্করাের বাণ্ডিল চায়না-কোটের ছই পকেট ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে; ডানহাতের কজিঘড়িতে স্ট্যান্ডার্ড্ টাইম, বাঁ হাতে কলকাতা টাইম; ব্যাগে ই. আই. আর., ই. বি. আর., এ. বি. আর., এন. ডব্লু, আর., বি. এন. আর., বি. বি. আর , এস. আই. আর. এর টাইম-টেবিল। বুকের পকেটে নােট্বই ডায়রি-সুদ্ধ। ধাকা খেয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়ি আর-কি। সে বললে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেছ কোন্ চুলােয়।

আমি বললুম, রাগ কোরো না, পাণ্ডাজি। মন্দিরে পুজো দিতে যাব, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিনে।

সে বললে, তোমরা বৃঝি মেঘের-দিকে-হাঁ-করে-তাকানো রাস্তা-থোঁজার দল! চলো, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমাকে হিড়্হিড়্ করে টেনে নিয়ে এল বিশ্বকর্মাঠাকুরের মন্দিরে। হাঁ-না করবার সময় দিলে না। কিছু জিগেস করবার আগেই বললে, রাখো এইখানে থালা, পকেট থেকে বের করো পাঁচ-সিকে দক্ষিণে।

বোকার মতো পুজো দিলেম। তখনই হিসেব সে টুকে নিলে তার নোট্বইয়ে। কজিঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, হয়েছে কান্ধ, এখন বেরোও। সময় নেই।

পরদিন থেকেই দেখি ফল ফলেছে। ভোর তখন সাড়ে চারটে। ডাকাত পড়েছে ভেবে ধড়্ফড়্ করে ঘুম ভেঙে শুনি, অনাথতারিণী সভার সভ্যেরা বারো-তেরো বছরের পঁচিশটা ছেলে জুটিয়ে দরজায় এসে চীংকারস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে—

> যত পেটে ধরে তার চেয়ে ভর পেটে, টাকাপয়সায় পকেট পড়ছে ফেটে— হিসেব খতিয়ে দেখলে বুঝতে পার, অনাথন্ধনের কত ধার তুমি ধার'।



'তারো তারো তারো'

## তারো, গরিবেরে তারো, তারো, তারো, তারো।

'তারো তারো' করতে করতে ভীষণ চাঁটি পড়তে লাগল খোলে। মনে মনে যত খতিয়ে দেখছি তহবিলে কত টাকা বাকি, চাঁটি ততই কানে তালা ধরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বাজল কাঁসর; 'তারো তারো তারো' করে নাচ জুড়ে দিলে ছেলেগুলো। অসহ্য হয়ে এল। দেরাজ খুলে থলিটা বের করলেম। সাত দিনের না-কামানো দাড়িওয়ালা ওদের সর্দার উৎসাহিত হয়ে চাদর পেতে ধরলে। থলি ঝাড়তে বেরোল এক টাকা, ন আনা, তিন পয়সা। মাসের ছ দিন বাকি, দরজির দেনার জন্মে টানাটানি করে এটুকু রেখেছিলেম।

গান ছেড়ে গাল শুরু করলে। বললে, অগাধ টাকা, চিরটা দিন পায়ের উপর পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে আছ; ভুলেছ, যেদিন মরবে সেদিন তোমার মতো লক্ষপতির যে দর আর আমাদের ছেঁড়া-ট্যানা-পরা ভিথিরিরও সেই দর।

এ কথাগুলো পুরোনো ঠেকল, কিন্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এই হল শুরু। তার পরে ইতিমধ্যে পঁচিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশে সরকারি সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদিভারতীয়-সংগীত সভা, কচুরিপানা-ধ্বংসন সভা, মৃত-সংকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইক্ষুছিবড়ের পণ্যপরিণতি সভা, থল্ঞানে খনার লুপ্তভিটা-সংস্কার সভা, পিঁজরাপোলের উন্নতিসাধিনী সভা, ক্ষোরব্যয়-নিবারিণী-দাড়ি-গোঁফ-রক্ষণী সভা— ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অন্থরোধ আসছে, ধন্মুষ্টক্ষার-তত্ত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিতপাঠের অভিমত দিতে, ভূবনডাঙায় ভবভূতির জন্মস্থান-নির্ণয় পুস্তিকার গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ পাঠাতে, রাওলপিণ্ডির ফরেস্ট্ অফিসারের কন্থার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জ্বানাতে, পাগলামির ওর্ধ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।

দাদামশায়, মিছিমিছি তুমি এত বেশি বক যে তোমার সময় নেই বললে কেউ বিশ্বাস করে না। আজ্ব তোমাকে বলতেই হবে, গা ফিরে পেয়ে কী করলে সে।

বিষম খুশি হয়ে চলে গেল দম্দমে।

দম্দমে কেন!

অনেক দিন পরে নিজের কান ছটো ফিরে পেয়ে স্বকর্ণে আওয়াজ শোনবার শখ ওর কিছুতে মিটতে চায় না। শ্রামবাজারের মোড়ে কান পেতে থাকে ট্রামের বাসের ঘড় ঘড়ানিতে। টিটেগড়ের চটকলের দারোয়ানের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে, তার ঘরে বসে কলের গর্জন শুনে ওর .চোথ বৃদ্ধে আসে। ঠোঙায় করে রসগোল্লা আর আলুর দম নিয়ে বার্ন্ কোম্পানির কামারের দোকানে বসে থেতে যায়। বন্দুকের তাক অভ্যেস করতে গোরা ফৌল্ল গেছে দম্দমে, ও তারই ধুম্ ধুম্ শব্দ শুনছিল আরামে, টার্গেটের ও পারে বসে। আনন্দে আর থাকতে পারলে না, টার্গেটের এ ধারে মুখ বাড়িয়ে দেখতে এসেছে, লাগল একটা গুলি ওর মাথায়। —বাস্।

বাস কী, দাদামশায়।

বাস মানে সব গল্প গেল একদম ফুরিয়ে।

না, না, সে হতেই পারে না। আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ। এমন করে তো সব গল্পই ফুরোতে পারে।

ফুরোয় তো বটেই।

ना, त्म रूरव ना किছू एउरे। जात्र भारत की रूल राला।

বল কী— মরার পরেও ?

হাঁ, মরার পরে।

তুমি গল্পের সাবিত্রী হয়ে উঠলে দেখছি।

না, অমন করে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বলো কী হল।

আচ্ছা, বেশ। লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই। মরার বাড়াও গাল আছে, সেই কথাটা বলি তবে। কৌজের ডাক্তার ছিল তাঁবুতে, মস্ত ডাক্তার সে। সে যখন খবর পেলে মানুষটা মগজে গুলি লেগে মরেছে, বিষম খুশি হয়ে লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল— হুরুরা।

থুশি হল কেন।

ও বললে, এইবার মগজ বদল করার পরীক্ষা হবে।

মগজ বদল হবে কী করে!

বিজ্ঞানের বাহাছরি। জু থেকে চেয়ে নিলে একটা বনমামুষ ! বের করলে তার মগজ্ঞ। আর, সে'র মাথার খুলি খুলে ফেললে। তার মধ্যে বাঁদরের মগজ্ঞ পুরে দিয়ে খড়ির পলেস্তারা দিয়ে মাথাটা বেঁধে রাখলে পনেরো দিন। খুলি জুড়ে গেল। বিছানা ছেড়ে সে যখন উঠল, তখন সে এক বিষম কাণ্ড। যাকে দেখে তার দিকে দাঁত খিঁচিয়ে কিচিমিটি করে ওঠে। নর্স দিলে দৌড়। ডাক্তারসাহেব বজ্রমুঠিতে ওর ছই হাত চেপে ধরে জাের গলায় বললেন, স্থির হয়ে বোসাে এইখানে। ও হুলারটা বুঝলে, কিন্তু ভাষাটা বুঝলে না। ও চৌকিতে বসতে চায় না, ও লাফ দিয়ে উঠে বসতে চায় টেবিলের উপরে। কিন্তু, লাফ দিতে পারে না, ধপ্ করে প্রে যায় মেজের উপর। দরজাটা খোলা ছিল, বাইরে ছিল একটা অশথগাছ। সবার হাত

এড়িয়ে ছুটল সেই গাছের দিকে। ভাবলে, এক লাফে চড়তে পারবে ডালে। বারবার লাফ দিতে থাকে অথচ ডালে পোঁছিতে পারে না, ধপ্করে পড়ে যায়। বুঝতেই পারে না, কেন পারছে না। রেগে রেগে ওঠে। ওর লক্ষ দেখে চার দিকে মেডিকেল কলেজের ছেলেরা হো-হোকরে হাসতে থাকে। ও দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে তেড়ে যায়। একজন ফিরিঙ্গি ছেলে গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে কোলে রুমাল পেতে রুটি মাখন দিয়ে কলা দিয়ে আরামে খাচ্ছিল, ও হঠাং গিয়ে তার কলা ছিনিয়ে নিয়ে দিলে মুখে পুরে; ছেলেটা রেগে ওকে মারতে যায়, বন্ধুদের হাসি কিছুতে থামতে চায় না।

মহা ভাবনা পড়ে গেল ওর জিম্মে নেবে কে। কেউ বললে পাঠাও জু'তে, কেউ বললে অনাথ আশ্রমে। জু'র কর্তা বললে, এখানে মানুষ পোষা আমাদের বরাদ্দে নেই। অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ বললে, এখানে বাঁদর পোষা আমাদের নিয়মে কুলোবে না!

দাদামশায়, থামলে কেন।
দিদিমণি, জগতের সব-কিছুর সব-শেষে আছে থামা।
না, এ কিন্তু এখনো থামে নি। কলা ছিনিয়ে খাওয়া ও তো যে-সে পারে।
আচ্ছা, কাল হবে, আজ্ঞ কাজ আছে।
কাল কী হবে বলো-না, অল্প একট্খানি।

জ্ঞান তো ওর বিয়ের সম্বন্ধ আগেই হয়েছে ? ওর যে মগজ্ঞ বদল হয়ে গেছে সে খবরটা কনের বাড়িতে পোঁছয় নি। দিন স্থির, লগ্ন স্থির। বরের পিসে ওকে মস্ত ত্ব ছড়া কলা খাইয়ে ঠাণ্ডা করে বিয়ের জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার পরে বিয়েবাড়িতে যে কাণ্ডটা হল তা ভালো করে ফলিয়ে বললে তখন তুমিই বলবে গল্পের মতো গল্প হয়েছে। এর পরে আর ওকে মেরে ফেলবার দরকার হবে না। সে মরার বাড়া হবে।

সংস্ক্যবেলায় বসেছি ছাদে। দিব্যি দক্ষিণের হাওয়া দিচ্ছে। শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। পুপুদিদি একটি আকল্দের মালা গেঁথে এনেছে কাঁচপাত্রে, গল্প বলা শেষ হলে বক্শিশ মিলবে।

হেনকালে হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপস্থিত। বললে, আজ থেকে আমার গল্প-জোগানের কাজে আমি ইস্তফা দিলুম। আমাকে পাতৃ গেঁজেলের গা পরিয়েছিলে, সেও সহ্য করেছি। শেষকালে বাঁদরের মগজ পুরেছ আমার খুলির মধ্যে, এ সইবে না। এর পরে হয়তো আমাকে চামচিকে কি টিক্টিকি কি গুব্রে পোকা বানিয়ে দেবে। তোমাদের অসাধ্য কিছুই নেই। আজ আপিসে গিয়ে কেদারা টেনে বসেছি, দেখি ডেস্কের উপরে এক ছড়া মর্তমান কলা। সহজ্ব অবস্থায় কলা আমি ভালোই বাসি, কিন্তু এখন থেকে আমাকে কলা খাওয়া ছেড়েই দিতে হবে। পুপুদিদি, এর পরে ভোমার ঐ দাদামশায় আমাকে নিয়ে যদি ব্রহ্মদিত্যি কিন্তা কন্ধকাটা বানান, তা হলে কাগজে না ছাপান যেন। ইতিমধ্যে কন্সাকর্তা এসেছিলেন আমার ঘরে। বিয়েতে আশি ভরি সোনা দেবার কথা পাকা ছিল; একদম নেমে গেছে ভেরো ভরিতে। ওরা ব্রেছে, আমার ভাগ্যে এর পরে কনে জোটা দায় হবে। এই তবে বিদায় নিলেম।

সন্ধেবেলায় বসে আছি দক্ষিণদিকের চাতালে। সামনে কতকগুলো পুরোনো কালের প্রবীণ শিরীষগাছ আকাশের তারা আড়াল করে জোনাকির আলো দিয়ে যেন একশোটা চোখ টিপে ইশারা করছে।

পুপেদি'কে বললেম, বৃদ্ধি তোমার অত্যস্ত পেকে উঠছে, তাই মনে করছি আজ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব, একদিন তুমি ছেলেমামুষ ছিলে।

দিদি হেসে উঠে বললে, ঐখানে তোমার জিত। তুমিও এক কালে ছেলেমানুষ ছিলে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে নেই।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, বোধ হয় আজকের দিনে কারো হাতেই নেই। আমিও শিশু ছিলুম, তার একমাত্র সাক্ষী আছে ঐ আকাশের তারা। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমার একদিনকার ছেলেমালুষির কথা বলব। তোমার ভালো লাগবে কি না জানি নে, আমার মিষ্টি লাগবে।

আচ্ছা, বলে যাও।

বোধ হচ্ছে, ফাল্গুন মাস পড়েছে। তার মাগেই কদিন ধরে রামায়ণের গল্প শুনেছিলে সেই চিক্চিকে টাক-ওয়ালা কিশোরী চট্টোর কাছে। আমি সকাল বেলায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি, তুমি এতথানি চোথ করে এসে উপস্থিত। আমি বললেম, হয়েছে কী।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আমাকে হরণ করে নিয়েছে।

কী সর্বনাশ। কে এমন কাজ করলে।

এ প্রশ্নর উত্তরটা তখনো তোমার মাথায় তৈরি হয় নি। বলতে পারতে রাবণ, কিন্ত কথাটা সত্য হত না বলে তোমার সংকোচ ছিল। কেননা, আগের সন্ধেবেলাতেই রাবণ যুদ্ধে মারা গিয়েছে, তার একটা মুগুও বাকি ছিল না। উপায় না দেখে একট্ থম্কে গিয়ে তুমি বললে, সে আমাকে বলতে বারণ করেছে।

তবেই তো বিপদ বাধালে। তোমাকে এখন উদ্ধার করা যায় কী করে। কোন্ দিক দিয়ে নিয়ে গেল।

সে একটা নতুন দেশ। খান্দেশ নয় তো ?



```
ना ।
     বুন্দেলখণ্ড নয় ?
      না।
     কিরকমের দেশ।
     নদী আছে, পাহাড় আছে, বড়ো বড়ো গাছ আছে। খানিকটা আলো, খানিকটা
অন্ধকার।
     সে তো অনেক দেশেই আছে। রাক্ষস-গোছের কিছু দেখতে পেয়েছিলে ? জিব-বের-
করা কাঁটাওয়ালা গ
     হাঁ হাঁ, সে একবার জিব মেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল।
     বড়ো তো ফাঁকি দিলে, নইলে ধরতুম তার ঝুঁটি। যাই হোক, একটা কিছুতে করে
তো তোমাকে নেয়ে গিয়েছিল ? রথে ?
     না।
     ঘোড়ায় ?
     ना ।
     হাতিতে গ
     ফস্ করে বলে ফেললে, খরগোশে। ঐ জন্তটার কথা খুব মনে জাগছে; জন্মদিনে
পেয়েছিলে একজোড়া বাবার কাছ থেকে।
     আমি বললেম, তবেই তো চোর কে তা জানা গেল।
     টিপিটিপি হেসে তুমি বললে, কে বলো তো।
     এ নিঃসন্দেহ চাঁদামামার কাজ।
     কী করে জানলে।
     তারও যে অনেক কালের বাতিক খরগোশ পোষা।
     কোথায় পেয়েছিল খরগোশ।
     তোমার বাবা দেয় নি।
     তবে কে দিয়েছিল।
     ও চুরি করেছিল ব্রহ্মার চিড়িয়াখানায় চুকে।
     ि इंडी
     ছিঃই তো। তাই ওর গায়ে কলঙ্ক লেগেছে, দাগা দিয়েছেন ব্রহ্মা।
```

বেশ হয়েছে।



কিন্তু, শিক্ষা হল কই। আবার তো তোমাকে চুরি করলে। বোধ হয় তোমার হাত দিয়ে ওর খরগোশকে ফুলকপির পাতা খাওয়াবে।

খুশি হলে শুনে। আমার বৃদ্ধির পরথ করবার জন্মে বললে, আচ্ছা বলো দেখি, খরগোশ কী করে আমাকে পিঠে করে নিলে।

নিশ্চয় তৃমি তখন যুমিয়ে পড়েছিলে।

পুমলে কি মানুষ হাল্ধা হয়ে যায়।

হয় বৈকি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড় নি ?

হাঁ, উড়েছি তো।

তবে আর শক্তটা কী। খরগোশ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলা ব্যাঙের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাঙ-দৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

বাঙ। ছীছিছি। শুনলেও গা কেমন করে।

না, ভয় নেই — ব্যাণ্ডের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। একটা কথা জ্বিংগেস করি, পথের ব্যাক্সমাদাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি কি।

**इं।, इर्ग्निष्ट विकि।** 

কিরকম।

ঝাউগাছের উপর থেকে নীচে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। বললে, পুপেদিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়। শুনে খরগোশ এমন দৌড় দৌড়ল যে ব্যাঙ্গমাদাদা পারল না তাকে ধরতে।— আচ্ছা, তার পরে ?

কার পরে।

খরগোশ তো নিয়ে গেল, তার পরে কী হল বলো-না।

আমি কী বলব। তোমাকেই তো বলতে হবে।

বাঃ, আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কেমন করে জানব।

সেই তো মুশকিল হয়েছে। ঠিকানাই পাচ্ছি নে কোথায় তোমাকে নিয়ে গেল। উদ্ধার করতে যাই কোন্ রাস্তায়। একটা কথা জিগেস করি, যখন রাস্তা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছিলে কি।

হাঁ হাঁ, পাচ্ছিলুম, ঢঙ ঢঙ ঢঙ।

তা হলে রাস্তাটা সোজা গেছে ঘন্টাকর্ণদের পাড়া দিয়ে।

ঘণ্টাকর্ণ! তারা কিরকম।

তাদের হুটো কান হুটো ঘণ্টা। আর, হুটো লেজে হুটো হাতুড়ি। লেজের ঝাপটা দিয়ে একবার এ কানে বাজায় ৮৬, একবার ও কানে বাজায় ৮৬। হু জ্বাতের ঘণ্টাকর্ণ আছে, একটা আছে হিংস্র, কাঁসরের মতো খন্খন্ আওয়াজ দেয়; আর-একটার গম্গম্ গস্তীর শব্দ।

তুমি কখনো তার শব্দ শুনতে পাও দাদামশায় ?

পাই বৈকি। এই কাল রান্তিরেই বই পড়তে পড়তে হঠাৎ শুনলেম ঘণ্টাকর্ণ চলেছেন

ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। বারোটা বাজালেন যখন তখন আর থাকতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি বই ফেলে দিয়ে চমকে উঠে দৌড় দিলুম বিছানায়, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে চোখ বুজে রইলুম পড়ে।

খরগোশের সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণের ভাব আছে ?

খুব ভাব। খরগোশটা তারই আওয়াজের দিকে কান পেতে চলতে থাকে সপ্তর্ষিপাড়ার ছায়াপথ দিয়ে।

তার পরে গ

তার পরে যখন একটা বাজে, ছটো বাজে, তিনটে বাজে, চারটে বাজে, পাঁচটা বাজে, তখন রাস্তা শেষ হয়ে যায়।

তার পরে গ

তার পরে পেঁছিয় তন্দ্রা-তেপান্তরের ওপারে আলোর দেশে। আর দেখা যায় না। আমি কি পেঁচিছি সেই দেশে।

নিশ্চয় পৌচছ।

এখন তা হলে আমি খরগোশের পিঠে নেই ?

থাকলে যে তার পিঠ ভেঙে যেত।

ওঃ, ভুলে গেছি, এখন যে আমি ভারী হয়েছি। তার পরে ?

তার পরে তোমাকে উদ্ধার করা চাই তো।

নিশ্চয় চাই। কেমন করে করবে ?

সেই কথাটাই তো ভাবছি। রাজপুত্তুরের শরণ নিতে হল দেখছি।

কোথায় পাবে।

ঐ-যে তোমাদের স্থকুমার।

শুনে এক মুহূর্তে তোমার মুখ গন্তীর হয়ে উঠল। একটু কঠিন স্থরেই বললে, তুমি তাকে খুব ভালোবাস। ভোমার কাছে সে পড়া বলে নিতে আসে। তাই তো সে আমাকে আঙ্কে এগিয়ে যায়।

এগিয়ে যাবার অস্ত স্বাভাবিক কারণও আছে। সে কথাটার আলোচনা করলুম না। বললুম, তা, তাকে ভালোবাসি আর না বাসি, সেই আছে এক রাজপুত্রুর।

কেমন করে জানলে।

আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তবে সে ঐ পদটা পাকা করে নিয়েছে। তুমি বেশ একটু ভুক্ত কুঁচকে বললে, তোমারই সঙ্গে ওর যত বোঝাপড়া!



ঘ:টাকৰ্ণ

কী করি বলো, কোনোমতে ও মানতে চায় না— ওর চেয়ে আমি বয়সে খুব বেশি বড়ো।

ওকে তুমি বল রাজপুতুর! ওকে আমি জটায়্পাথি বলেও মনে করি নে। ভারি তো!

একটু শাস্ত হও, এখন ঘোর বিপদে পড়া গেছে! তুমি কোথায় ভার তো ঠিকানাই নেই। তা, এবারকার মতো কাজ উদ্ধার করে দিক, আমরা নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। এর পরে ওকে সেতৃবন্ধনের কাঠবিড়ালি বানিয়ে দেব।

উদ্ধার করতে ও রাজি হবে কেন! ওর এক্জামিনের পড়া আছে।

রাজি হবার বারো-আনা আশা আছে। এই পর্শু শনিবারে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম। বেলা তিনটে। সেই রোদ্ছরে মাকে ফাঁকি দিয়ে ও দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ির ছাদে। আমি বললুম, ব্যাপার কী।

ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা উপরে তুলে বললে, আমি রাজপুতুর। তলোয়ার কোথায়।

দেয়ালির রাত্রে ওদের ছাদে আধপোড়া তুবড়িবান্ধির একটা কাঠি পড়েছিল। কোমরে সেইটেকে ফিতে দিয়ে বেঁধেছে। আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি বললুম, তলোয়ার বটে! কিন্তু, ঘোড়া চাই তো? বললে আন্তাবলে আছে ?

বলে ছাদের কোণ থেকে ওর জ্যাঠামশায়ের বহুকেলে বেহায়া একটা ছেঁড়া ছাতা টেনে নিয়ে এল। ছুই পায়ের মধ্যে তাকে চেপে ধরে হ্যাট্হ্যাট্ আওয়াজ করতে করতে ছাদময় একবার দৌড় করিয়ে আনলে। আমি বললুম, ঘোড়া বটে!

এর পক্ষীরাজের চেহারা দেখতে চাও ?

চাই বৈকি।

ছাতাটা ফস্ করে খুলে দিলে। ছাতার পেটের মধ্যে ঘোড়ার খাবার দানা ছিল, সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল ছাদে।

আমি বললুম, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এজন্মে পক্ষীরাজ্ব দেখব কোনোদিন এমন আশাই করি নি।

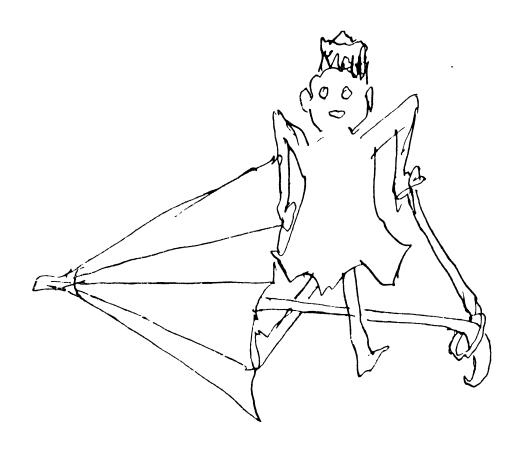

এইবার আমি উড়ছি, দাদা। চোখ বুব্দে থাকো, তা হলে বুঝতে পারবে, আমি ঐ মেঘের কাছে গিয়ে ঠেকেছি। একেবারে অন্ধকার!

চোখ বোজবার দরকার করে না আমার। স্পষ্টই জানতে পারছি, তুমি খুব উড়ছ, পক্ষীরাজের ডানা মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

আচ্ছা, দাদামশায়, আমার ঘোড়াটার একটা নাম দিয়ে দাও তো।

আমি বল্লুম, ছত্রপতি।

নামটা পছন্দ হল। রাজপুতুর ছাতার পিঠ চাপ্জিয়ে বললে, ছত্রপতি!

নিজেই ঘোড়ার হয়ে তার জবাব দিলে, আজে!

আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি ভাবছ, আমি বললুম ? আজে, তা নয়, ঘোড়া বললে।

সে কথাও কি আমাকে বলতে হবে। আমি কি এত কালা।

রীজপুত্র বললে, ছত্রপতি, আর ভালো লাগছে না চুপচাপ পড়ে থাকতে। তারই মুখ থেকে উত্তর পাওয়া গেল, কী হুকুম বলো। তেপাস্তরের মাঠ পেরোনো চাই। রাজি আছি।

আমি তো আর থাকতে পারি নে, কাজ আছে— রসে ভঙ্গ দিয়ে বলতে হল, রাজ-পুতুর, কিন্তু তোমার মাস্টার যে বসে আছে। দেখে এলুম, তার মেজাজটা চটা।

শুনে রাজপুত্রের মনটা ছট্ফট্ করে উঠল। ছাতাটাকে থাব্ড়া মেরে বললে এখ্খনি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পার না কি।

বেচারা ঘোড়ার হয়ে আমাকেই বলতে হল, রান্তির না হলে ও তো উড়তে পারে না। দিনের বেলায় ও স্থাকামি করে ছাতা সাজে; তুমি ঘুমোলেই ও ডানা মেলবে। এখনকার মতো পড়তে যাও নইলে বিপদ বাধবে।

স্থকুমার মাস্টরের কাছে পড়তে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে, কিন্তু সব কথা এখনো শেষ হয় নি।

আমি বললুম, কথা কি কখনোই শেষ হতে পারে। শেষ হলে মজা কিসের। পাঁচটার সময় পড়া শেষ হয়ে যাবে। দাতু, তখন তুমি এসো।

আমি বললুম, থর্ড্নম্বর রীডরের পরে মুখ বদলাবার জন্মে পয়লা নম্বরের গল্প চাই। নিশ্চয় আসব। মাস্টরমশায়কে দেখলুম গলির মোড়ে, ট্রামের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যখন গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সামনের তেতালা বাড়িটাকে পড়তি বেলাকার রোদ্হর আড়াল করেছে। গিয়ে দেখি, চিলে কোঠার সামনে স্কুমার চুপ করে বসে। ছাদের কোণটাতে বিশ্রাম করছে তার ছত্রপতি। পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠে এলুম তখনো আমার পায়ের শব্দ ওর কানে পোঁছল না। খানিক বাদে ডাক দিলুম, রাজপুত্র। ওর যেন স্বপ্ন গেল ভেঙে, চমকে উঠল।

জিগেস করলুম, বসে কী ভাবছ, ভাই।

ও বললে, শুকসারীর কথা শুনছি।

শুকসারীর দেখা পেলে কোথায়।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে বন। ডালে ডালে ফুল ছড়াছড়ি— হল্দে লাল নীল, যেন সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। তারই ভিতর থেকে শুকসারীর গলা শোনা যাচ্ছে।

তাদের দেখতে পাচ্ছ তো ?

হাঁ, পাচ্ছি। খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা ঢাকা।

তা, কী বলছে ওরা।

এইবার মুশকিলে পড়ল আমাদের রাজপুত্তর। খানিকটা আম্তা আম্তা করে বললে, তুমিই বলো-না, দাহু, ওরা কী বলছে।

ঐ তো পষ্ট শোনা যাচ্ছে, ওরা তর্ক করছে।

কিসের তর্ক।

শুক বলছে, আমি এবার উড়ব। সারী বলছে, কোথায় উড়বে। শুক বলছে, যেখানে কোথাও বলে কিছুই নেই, কেবল ওড়াই আছে; তুমিও চলো আমার সঙ্গে। সারী বললে, আমি ভালোবাসি এই বনকে; এখানে ডালে জড়িয়ে উঠেছে ঝুমকো লতা, এখানে ফল আছে বটের, এখানে শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন কাকের সঙ্গে ঝগড়া করে ভালো লাগে তার মধু খেতে; এখানে রান্তিরে জোনাকিতে ছেয়ে যায় এ কাম্রাভার ঝোপ, আর বাদলায় রৃষ্টি যখন ঝরতে থাকে তখন তুলতে থাকে নারকেলের ডাল ঝর্ঝর্ শব্দ করে— আর, তোমার আকাশে কীই বা আছে। শুক বললে, আমার আকাশে আছে সকাল, আছে সঙ্গে, আছে

মাঝরাত্রের তারা, আছে দক্ষিনে হাওয়ার যাওয়া আসা, আর আছে কিছুই না— কিছুই না – কিছুই না।

স্কুমার জিগেস করলে, কিছুই-না থাকে কী করে, দাছ। সেই কথাই তো এইমাত্র সারী জিগেস করলে শুককে। শুক কী বলছে।

শুক বলছে, আকাশের সব-চেয়ে অমূল্যধন ঐ কিছুই-না। ঐ কিছুই-না আমাকে ডাক দেয় ভোরের বেলায়। ওরই জ্বন্থে আমার মন কেমন করে যখন বনের মধ্যে বাসা বাঁধি। ঐ কিছুই-না কেবল খেলা করে রঙের খেলা নীল আঙিনায়; মাঘের শেষে আমের বোলের নিমন্ত্রণ-চিঠিগুলি ঐ কিছুই-না'র ওড়না বেয়ে হুছ করে উড়ে আসে, মৌমাছির। খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

উৎসাহে সুকুমার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; বললে, আমার পক্ষীরাজ্বকে ঐ কিছুই-না'র রাস্তা দিয়েই তো চালাতে হবে।

নিশ্চয়ই। পুপুদিদির হরণব্যাপারটা আগাগোড়াই ঐ কিছুই-না'র তেপাস্তরে।
স্থকুমার হাত মুঠো করে বললে, সেইখান দিয়েই আমি তাকে ফিরিয়ে আনব,
নিশ্চয় আনব।

বৃঝতে পারছ তো, পুপুদিদি ?— রাজপুত্তর তৈরিই আছে, তোমাকে উদ্ধার করতে দেরি হবে না। এতক্ষণে ছাদের উপরে তার ঘোড়াটা একবার পাথা খুলছে, আবার বন্ধ করছে।

তুমি থুব ঝাঁজিয়ে উঠে বললে, দরকার নেই।

বল কী, এতবড়ো বিপদ থেকে তোমার উদ্ধার হল না, আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকব ? হয়ে গেছে উদ্ধার।

কখন হল।

শুনলে না ? একটু আগেই ঘণ্টাকর্ণ এসে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কখন ঘটল এটা।

ঐ যে চঙ চঙ করে দিলে নটা বাজিয়ে।

কোন্ জাতের ঘণ্টাকর্।

হিংস্র জাতের। এখন ইস্কুলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। বিচ্ছিরি লেগেছে আওয়াজটা।



হিংস্র জাতের ঘণ্টাকর্ণ

গল্পটা অকালে গেল ভেঙে। হৃদ্রা রাজপুত্তুর খুঁজে বের করা উচিত ছিল। এ তো অঙ্কের হরণ পূরণ নয়— ওরকম ক্লাস-পেরোনা ছেলে তেপাস্তর পেরোবার স্পর্ধা করবে, এ তুমি কিছুতেই সইতে পারলে না। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম, লাখখানেক ঝিঁঝিঁ পোকা আমদানি করব আমাদের পানাপুকুরের ধারের স্থাওড়াবন থেকে। তারা চাঁদামামার নিদমহলের পশ্চিমদিকের থিড়কির দরজা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে সবাই মিলে ভোমার বিছানার চাদরটাতে দিত টান স্বৃত্স্ড্ করে। তার উপরে তোমাকে নামিয়ে আনত। তাদের ঝিঁঝিঁ ঝিঁঝিঁ শব্দে চাঁদনি চকে ঝিমিয়ে পড়ত চাঁদের পাহারাওয়ালা। সমস্ত রাস্তায় বায়না দিয়ে রেখেছিলুম জোনাকির আলোধারীর দলকে। বাঁশতলার বাঁকা গলি দিয়ে তোমাকে নিয়ে চলত, খস্ খস্ শব্দ করত করে-পড়া শুক্নো পাতাগুলো। ঝর্ ঝর্ করতে থাকত নারকেলের ডাল ! গন্ধে-ভুর-ভুর শর্ষেখেতের আল বেয়ে যখন এসে পড়তে তিরপুর্ণির ঘাটে তথন ধামা ভরা বিলিধানের থই নিয়ে ডাক দিতুম গঙ্গামায়ের শুঁড়তোলা মকরকে, তোমাকে চড়িয়ে দিতেম তার পিঠে। ডাইনে বাঁয়ে তার লেজের ঠেলায় জল উঠত কল-কলিয়ে। তিন পহর রাতে শেয়ালগুলো ডাঙায় দাঁড়িয়ে জিগেস করত, ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া! আমি বলতুম, চুপ রও, কুছ নেই হুয়া। এই যাত্রাপথে পেঁচা আর বাহুডের সঙ্গেও কিছু আপসে বন্দোবস্তের কথা ছিল। তাদের কাজে লাগাতুম। ভোর সাড়ে চারটের সময় শুকতারা নেমে পড়ত পশ্চিম-আকাশে, পূর্ব-আকাশে আলোর রেখায় দেখা দিত সকালবেলার ভর্জনীতে সোনার আংটি থেকে ঠিক্রে-পড়া সংকেত। সগু-জ্বেগ-ওঠা কাক তেঁভুলের ডালে বসে অস্থির হয়ে প্রশ্ন করত, কা-কা ? আমি যেমনি বলতুম 'কিচ্ছু না', অমনি দেখতে দেখতে সব যেত মিলিয়ে— তুমি জ্বেগে উঠতে তোমার বিছানায়।

পুপৃদিদি একট্থানি হেসে বললে, এই-যে আমার ছেলেমান্থবির কাহিনীটি শোনা গেল— এটি এত ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে তোমার কী আনন্দ হল। আমার হিংস্ককে স্বভাব ছিল এইটে জানাবার জত্যে তোমার এতই উৎসাহ! আর, আমাদের বিলিতি আমড়াগাছের পাকা আমড়াগুলো পেড়ে নিয়ে সুকুমারদাকে লুকিয়ে দিয়ে আসত্ম, আমড়া সে ভালোবাসত বলে; চুরির অপবাদটা হত আমার আর ভোগ করত সে— সে কথাটা চেপে গেছ। সুকুমারদা নাহয় অঙ্কই ভালো কষত, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে একদিন সে 'অবধান' কথাটার মানে ভেবে পাচ্ছিল না, আমি স্লেটে লিখে আড় করে ধরে তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলুম— এ কথাগুলো বুঝি তোমার গল্পের মধ্যে পড়ে না ?

আমি বললুম, আমার খুশির কারণ এ নয় যে মনের জ্বালায় তুমি স্থকুমারদার যৌবরাজ্য মানতে চাও নি। তার উপরে তোমার হিংসের কারণ ছিল আমার উপর তোমার অমুরাগবশত —আমার আনন্দের স্মৃতি রয়েছে এখানেই।

আচ্ছা, তোমার অহংকার নিয়ে তুমি থাকো। একটা কথা তোমাকে জিগেস করি, সেই যে তোমার নামহারা বানানো মানুষ্টি যাকে বলতে সে, তার হল কী।

আমি বললেম, তার বয়স বেড়ে গেছে।

ভালোই তো।

সে এখন চিস্তা করে, মাথায় তার হুঃসমস্থার ভিমরুলে চাক বেঁধেছে, তর্কে তার সঙ্গে পারবার জো নেই।

দেখছি আমারই প্যারালাল লাইনেই চলেছে !

তা হতে পারে, কিন্তু গল্পের এলেকা ছাড়িয়ে গেছে। থেকে থেকে সে হাত মুঠো করে কেঁকে কেঁকে বলে উঠছে, শক্ত হতে হবে।

বলুক-না। শক্ত ছাঁদেই গল্প জমুক-না। চুমুক দিয়ে খাওয়া নেই হল, চিবিয়ে খাওয়া চলবে তো। হয়তো আমার পছনদ হবে।

পাছে আকোল দাঁতের অভাবে তাকে কায়দা করতে না পার এই ভয়ে অনেকদিন তাকে চুপ করিয়ে রেখেছি।

ইস্! তোমার ভাবনা দেখে হাসি পায়। তুমি ঠাউরে রেখেছ, আমার যথেষ্ট বয়স হয় নি।

সর্বনাশ! এতবড়ো নিন্দে অতিবড়ো শক্রও করতে পারবে না।
তা হলে ডাকো-না তাকে তোমার আসরে, তার বর্তমান মেজাজটা বুঝে নিই।
তাই সই।

ঝগড়ুকে বললেম, কোথায় আছে সেই বাঁদরটা। যেখানে পাও বোলাও উস্কো।

এল সে তার কাঁটাওয়ালা মোটা গোলাপের গুঁড়ির লাঠিখানা ঠক্ঠক্ করতে করতে। মালকোঁচা-মারা ধুতি, চাদরখানা জড়ানো কোমরে, হাঁটু পর্যন্ত কালো পশমের মোটা মোজা, লাল ডোরা-কাটা জামার উপর হাতাহীন বিলিতি ওয়েস্ট্কোট সবুজ বনাতের, সাদা রোঁয়াওয়ালা রাশিয়ান টুপি মাথায় — পুরোনো মালের দোকান থেকে কেনা— বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে স্থাকড়া জড়ানো — কোনো একটা সন্থ অপঘাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কড়া চামড়ার জুতোর মস্মসানি শোনা যায় গলির মোড় থেকে। ঘন ভুরুত্টোর নীচে চোখত্টো যেন মস্ত্রে-থেমেযাওয়া তুটো বুলেটের মতো।

বললে, হয়েছে কী। শুক্নো মটর চিবোচ্ছিলুম দাঁত শক্ত করবার জ্ঞান্ত, ছাড়ল না তোমার ঝগড়ু। বললে, বাবুর চোখহটো ভীষণ লাল হয়েছে, বোধ হয় ডাক্তার ডাকতে হবে। শুনেই ভাড়াভাড়ি গয়লাবাড়ি থেকে এক ভাড় চোনা এনেছি; মোচার খোলায় করে ফোঁটা ফোঁটা ঢালতে থাকো, সাফ হয়ে যাবে চোখ।

আমি বললুম, যতক্ষণ তুমি আছ আমার ত্রিসীমানায়, আমার চোখের লাল কিছুতেই ঘুচবে না। ভোরবেলাতেই তোমাদের পাড়ার যত মাতব্বর আমার দরজায় ধন্না দিয়ে পড়েছে। বিচলিত হবার কী কারণ।

তুমি থাকতে দোসরা কারণের দরকার নেই। খবর পাওয়া গেল, তোমার চেলা কংসারি মৃন্সি, যার মুখ দেখলে অযাত্রা, তোমার ছাদে বসে একখানা রামশিঙে তুলে ধরে ফুক দিচ্ছে; আর গাঁজার লোভ দেখিয়ে জড়ো করেছ যত ফাটা-গলার ফৌজ, তারা প্রাণপণে চেঁচানি অভ্যেস করছে। ভদ্রলোকেরা বলছে, হয় তারা ছাড়বে পাড়া নয় তোমাকে ছাড়াবে।

মহা উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে সে চীৎকারস্বরে বললে, প্রমাণ হয়েছে! কিসের প্রমাণ।

বেস্থরের হুংসহ জোর একেবারে ডাইনামাইট। বদ্স্থরের ভিতর থেকে ছাড়া পেয়েছে হর্জয় বেগ, উড়ে গিয়েছে পাড়ার ঘুম, দৌড় দিয়েছে পাড়ার শান্তি, পালাই-পালাই রব উঠেছে চার দিকে। প্রচণ্ড আস্থরিক শক্তি। এর ধান্ধা একদিন টের পেয়েছিলেন স্বর্গের ভালো-মান্নবরা। বসে বসে আধ চোথ বুজে অমৃত খাচ্ছিলেন। গন্ধর্ব ওস্তাদেরা তমুরা ঘাড়ে অতি



সে চীৎকারস্বরে বললে, প্রমাণ হয়েছে!

১৩

নিথুঁত স্বরে তান লাগাচ্ছিলেন পরজ্ব-বসস্তে, আর নৃপুরঝংকারিণী অপ্সরীরা নিপুণ তালে তেহাই দিয়ে নৃত্য জ্বনিয়েছিলেন। এ দিকে মৃত্যুবরণ নীল অন্ধকারে তিন যুগ ধরে অস্থরের দল রসাতল-কোঠায় তিমিমাছের লেজের ঝাপ্টার বেলয়ে বেস্থর সাধনা করছিল। অবশেষে একদিন শনিতে কলিতে মিলে দিলে সিগ্নাল, এসে পড়ল বেস্থর-সংগতের কালাপাহাড়ের দল স্বরুষ্যালাদের সমে-নাড়া-দেওয়া ঘাড়ে হুংকার ক্রেংকার ঝন্ঝন্কার গ্রুম্কার গড়্-গড়গড়ংকার শব্দে। তীব্র বেস্থরের তেলেবেগুনি জ্বনে পিতামহ-পিতামহ ডাক ছেড়ে তাঁরা লুকোলেন ব্রহ্মাণীর অন্দরমহলে। তোমাকে বলব কী আর, তোমার তো জানা আছে সকল শাস্ত্রই ?

জানা যে নেই আজ তা বোঝা গেল তোমার কথা শুনে।

দাদা, তোমাদের বই-পড়া বিছে, আসল খবর কানে পৌছয় না। আমি ঘুরে বেড়াই শাশানে মশানে, গুঢ়ভত্ত পাই সাধকদের কাছ থেকে। আমার উৎকটদন্তী গুরুর মুখকন্দর থেকে বেস্থরতত্ত্ব অল্প কিছু জেনেছিলুম তাঁর পায়ে অনেকদিন ভেরেণ্ডার বিরেচক তৈল মর্দন করে।

বেসুরতত্ত্ব আয়ত্ত করতে তোমার বিলম্ব হয় নি সেট। বুঝতে পারছি! অধিকারভেদ মানি আমি।

দাদা, ঐ তো আমার গর্বের কথা। পুরুষ হয়ে জন্মানেই পুরুষ হয় না, পরুষতার প্রতিভা থাকা চাই। একদিন আমার গুরুর অতি অপূর্ব বিশ্রী মুখ থেকে—

গুরুমুখকে আমরা বলে থাকি শ্রীমুখ, তুমি বললে বিশ্রী মুখ!

গুরুর আদেশ। তিনি বলেন, শ্রীমুখটা নিতান্ত মেয়েলি, বিশ্রী মুখেই পুরুষের গৌরব। ওর জোরটা আকর্ষণের নয়, বিপ্রাকর্ষণের। মান কি না।

মানতে যে-হতভাগ্য বাধ্য হয় সে মানে বৈকি।

মধুর রসে তোমার মৌতাত পাকা হয়ে গেছে দাদা, কঠোর সত্য মূখে রোচে না, ভাঙতে হবে তোমাদের তুর্বলতা – মিঠে স্থরে যার নাম দিয়েছ সুরুচি, বিশ্রীকে সহ্য করবার শক্তি নেই যার।

তুর্বলতা ভাঙা সবলতা ভাঙার চেয়ে অনেক শক্ত। বিশ্রীতত্ত্বর গুরুবাক্য শোনাতে চাচ্ছিলে, শুনিয়ে দাও।

একেবারে আদিপর্ব থেকে গুরু আরম্ভ করলেন ব্যাখ্যান। বললেন, মানবস্ষ্টির শুরুতে চতুর্মুখ তাঁর সামনের দিকের দাড়ি-কামানো ছটো মুখ থেকে মিহি স্কুর বের করলেন। কোমল রেখাব থেকে মধুর ধারার মস্থ মিড়ের উপর দিয়ে পিছলে গড়িয়ে এল কোমল নিখাদ পর্যস্ত। সেই সুকুমার স্বরলহরী প্রত্যুষের অরুণবর্ণ মেঘের থেকে প্রতিফলিত হয়ে অত্যস্ত আরামের



গুরুর অতি-অপূর্ব বিশ্রীমৃথ

দোলা লাগালো অতিশয় মিঠে হাওয়ায়। তারই মৃত্ হিল্লোলে দোলায়িত নৃত্যচ্ছন্দে রূপ নিয়ে দেখা দিল নারী। স্বর্গে শাঁখ বাজাতে লাগলেন বরুণদেবের ঘরনী।

বরুণদেবের ঘরনী কেন।

তিনি যে জলদেবী। নারী জাতটা বিশুদ্ধ জ্বলীয়; তার কাঠিতা নেই, চাঞ্চল্য আছে, চঞ্চল করেও। ভূব্যবস্থার গোড়াতেই জ্বলরাশি। সেই জ্বলে পানকৌড়ির পিঠে চড়ে যত সব নারী ভেসে বেড়াতে লাগল সারিগান গাইতে গাইতে।

অতি চমংকার। কিন্তু, তখন পানকোডির সৃষ্টি হয়েছে নাকি।.

হয়েছে বৈকি। পাথিদের গলাতেই প্রথম সুর বাঁধা চলছিল। ছুর্বলতার সঙ্গেই মাধুর্যের অনবচ্ছিন্ন যোগ, এই তত্ত্বটির প্রথম পরীক্ষা হল ঐ ছুর্বল জীবগুলির ডানায় এবং কঠে। একটা কথা বলি, রাগ করবে না তো ?

না রাগতে চেষ্টা করব।

যুগান্তরে পিতামহ যখন মানবসমাজে তুর্বলতাকেই মহামান্তি করবার কাজে কবিস্প্তি করেছিলেন তখন সেই স্থান্তির ছাঁচ পেয়েছিলেন এই পাথির থেকেই। সেদিন একটা সাহিত্যসন্মিলন গোছের ব্যাপার হল তাঁর সভামগুপে; সভাপতিরূপে কবিদের আহ্বান করে বলে দিলেন, তোমরা মনে মনে উভ্তে থাকো শৃত্যে, আর ছন্দে ছন্দে গান করো বিনা কারণে, যা-কিছু কঠিন তা তরল হয়ে যাক্, যা-কিছু বলিষ্ঠ তা এলিয়ে পড়ে যাক্ আর্দ্র হয়ে।—কবিসমাট, আজ পর্যন্ত তুমি তাঁর কথা রক্ষা করে চলেছ।

চলতেই হবে যতদিন না ছাঁচ বদল হয়।

আধুনিক যুগ শুকিয়ে শক্ত হয়ে আসছে, মোমের ছাঁচ আর মিলবেই না। এখন সে দিন নেই যখন নারীদেবতার জলের বাসাটি দোল খেত পালে, যখন মনোহর তুর্বলতায় পৃথিবী ছিল অতলে নিময়।

সৃষ্টি ঐ মোলায়েমের ছন্দে এসেই থামল না কেন।

গোটা কয়েক যুগ যেতে না যেতেই ধরণীদেবী আর্তবাক্যে আবেদনপত্র পাঠালেন চতুর্ম্থের দরবারে। বললেন, ললনাদের এই লকার-বহুল লালিত্য আর তো সহ্য হয় না। স্বয়ং নারীরাই করুণকল্লোলে ঘোষণা করতে লাগল, ভালো লাগছে না। উর্ধ্বোক থেকে প্রশ্ন এল, কী ভালো লাগছে না। সুকুমারীরা বললে, বলতে পারি নে। —কী চাই। —কী চাই তারও সন্ধান পাচ্ছি নে।

ওদের মধ্যে পাড়াকুঁছলিরও কি অভিব্যক্তি হয় নি। আগাগোড়াই কি স্থবচনীর পালা। কোঁদলের উপযুক্ত উপলক্ষটি না থাকাতেই বাক্যবাণের টঙ্কার নিমগ্ন রইল অতলে, কাঁটার কাঠির অঙ্কুর স্থান পেল না অকুলে।

এত বড়ো তৃঃখের সংবাদে চতুর্খ লজ্জিত হলেন বোধ করি ?

লজ্জা বলে লজ্জা। চার মৃগু হেঁট হয়ে গেল। স্তস্তিত হয়ে বদে রইলেন রাজহংদের কোটি-যোজন-জোড়া ডানাহটোর 'পরে পুরো একটা ব্রহ্মযুগ। এ দিকে আদিকালের লোক-বিশ্রুত সাধ্বী পরম পানকোড়িনী, শুত্রতায় যিনি ব্রহ্মার পরম হংদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধনায় হাজারবার করে জলে ডুব দিয়ে দিয়ে চঞ্চ্যর্রণে পালকগুলোকে ডাঁটাসার করে ফেলছিলেন, তিনি পর্যন্ত বলে উঠলেন, নির্মলতাই যেখানে নিরতিশয় সেখানে শুচিতার সর্বপ্রধান স্থ্যটাই বাদ পড়ে, যথা, পরকে খোঁটা দেওয়া; শুদ্ধসন্ত হবার মজাটাই থাকে না। প্রার্থনা করলেন, হে দেব, মলিনতা চাই ভ্রিপরিমাণে অনতিবিলম্বে এবং প্রবলবেগে। বিধি তথন অন্থির হয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, ভুল হয়েছে, সংশোধন করতে হবে।— বাস রে, কী গলা। মনে হল মহাদেবের মহাব্যভটার ঘাড়ে এসে পড়েছে মহাদেবীর মহাসিংহটা — অতিলোকিক সিংহনাদে আর র্যগর্জনে মিলে হালোকের নীলমণিমণ্ডিত ভিতটাতে দিলে ফাটল ধরিয়ে। মজ্জার আশায় বিফুলোক থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন নারদ। তার ঢে কির পিঠ থাবড়িয়ে বললেন, বাবা ঢে কি, শুনে রাখো ভাবীলোকের বিশ্ব-বেস্করের আদিমন্ত্র, যথাকালে ঘর ভাঙাবার কাজে লাগবে। ক্ষুদ্ধ ব্র্মার চার গলার ঐক্যতান আওয়াজের সঙ্গে যোগ দিলে দিঙ্নাগেরা শুভ় ডু তুলে, শব্দের ধাকায় দিগঙ্গনাদের বেণীবন্ধ খুলে গিয়ে আকাশ আগাগোড়া ঠাসা হয়ে গেল এলোচুলে — বোধ হল কালো-পাল-তোলা ব্যোমতরী ছুটল কালপুক্ষের শ্বশানহাটে।

হাজার হোকু, সৃষ্টিকর্তা পুরুষ তো বটে।

পৌরুষ চাপা রইল না। তাঁর পিছনের দাড়িওয়ালা ছই মুখের চার নাসাফলক উঠল ফুলে, হাঁপিয়ে ওঠা বিরাট হাপরের মতো। চার নাসারদ্ধ থেকে একসঙ্গে ঝড় ছুটল আকাশের চার দিককে তাড়না করে। ব্রহ্মাণ্ডে সেই প্রথম ছাড়া পেল ছর্জয়শক্তিমান বেস্থরপ্রবাহ—গোঁ-গোঁ গাঁ-গাঁ হুড়্মুড়্ ছুদাড় গড়্গড়্ ঘড়্ঘড় ঘড়াঙ। গন্ধর্বেরা কাঁধে তম্বুরা নিয়ে দলে দলে দৌড় দিল ইন্দ্রলাকের থিড়কির আঙিনায়, যেখানে শচীদেবী স্নানাস্থে মন্দারকুঞ্জন্তায়ায় পারিজাতকেশরের ধূপধ্মে চুল শুকোতে যান। ধরণীদেবী ভয়ে কম্পান্বিতা, ইন্তমন্ত্র জপতে জপতে ভাবতে লাগলেন, ভুল করেছি বা। সেই বেস্থরো ঝড়ের উপ্টোপান্টা ধাকায় কামানের মুথের তপ্তগোলার মতো ধক্ধক্শকে বেরিয়ে পড়তে লাগল পুরুষ। কী দাদা, চুপচাপ যে। কথাগুলো মনে লাগছে তো ?

লাগছে বৈকি। একেবারে তুম্দাম্ শব্দে লাগছে।

স্ষ্টির সর্বপ্রধান পর্বে বেস্থরেরই রাজ্জ্ব, এ কথাটা বুঝতে পেরেছ তো ? বুঝিয়ে দাও-না।

তরল জলের কোমল একাধিপত্যকে ঢুঁমেরে, গুঁতো মেরে, লাথি মেরে, কিল মেরে, ঘূষো মেরে, ধাকা মেরে, উঠে পড়তে লাগল ডাঙা তার পাথুরে নেড়ামুণ্ট্গুলো তুলে। ভূলোকের ইতিহাসে এইটেকেই সব চেয়ে বড়ো পর্ব বলে মান কি না।

মানি বৈকি।

এতকাল পরে বিধাতার পৌরুষ প্রকাশ পেল ডাঙায়; পুরুষের স্বাক্ষর পড়ল সৃষ্টির শক্ত জমিতে। গোড়াতেই কী বীভৎস পালোয়ানি। কখনো আগুনে পোড়ানো, কখনো বরফে জমানো, কখনো ভূমিকস্পের জ্বরদস্তির যোগে মাটিকে হাঁ করিয়ে কবিরাজি বড়ির মতো পাহাড়গুলোকে গিলিয়ে খাওয়ানো— এর মধ্যে মেয়েলি কিছু নেই, সে কথা মান কি না।

মানি বৈকি।

জলে ওঠে কলধ্বনি, হাওয়ায় বাঁশি বাজে দোঁা-দোঁ।— কিন্তু বিচলিত ডাঙা যখন ডাক পাড়তে থাকে তখন ভরতের সংগীতশাস্ত্রটাকে পিণ্ডি পাকিয়ে দেয়। তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, কথাটা ভালো লাগছে না। কী ভাবছ বলেই ফেলো না।

আমি ভাবছি, আর্টমাত্রেরই একটা পুরাগত বনেদ আছে যাকে বলে ট্র্যাডিশন। ভোমার বেস্কুর ধ্বনির আর্টকে বনেদি বলে প্রমাণ করতে পার কি।

খুব পারি। তোমাদের স্থরের মূল ট্র্যাডিশন মেয়ে-দেবতার বাছ্যান্তে। যদি বেস্থরের উদ্ভব খুঁজতে চাও তবে সিধে চলে যাও পৌরাণিক মেয়েমহল পেরিয়ে পুরুষ দেবতা জ্বটাধারীর দরজায়। কৈলাসে বীণাযন্ত্র বে-আইনী, উর্বশী সেখানে নাচের বায়না নেয় নি। যিনি সেখানে ভীষণ বেতালে তাগুবনৃত্য করেন, তাঁর নন্দীভূঙ্গী ফুঁকতে থাকে শিঙে, তিনি বাজান ববম্বম গালবাছ, আর কড়াকড় কড়াকড় ডমরু। ধ্বসে পড়তে থাকে কৈলাসের পিগু পিগু পাথর। মহাবেস্থরের আদি-উৎপত্তিটা স্পষ্ট হয়েছে তো ?

## হয়েছে।

মনে রেখো স্থরের হার, বেস্থরের জিত, এই নিয়েই পালা রচনা হয়েছে পুরাণে দক্ষযজ্ঞের। একদা যজ্ঞসভায় জমা হয়েছিলেন দেবতারা, তুই কানে কুগুল, তুই বাহুতে অঙ্গদ, গলায় মণিমাল্য। কী বাহার! ঋষিমূনিদের দেহ থেকে আলো পড়ছিল ঠিক্রিয়ে। কঠ থেকে উঠছিল অনিন্দ্যস্থলর স্থরে স্থমধুর সামগান, ত্রিভ্বনের শরীর রোমাঞ্চিত। হঠাৎ হুড়্দাড়্ করে এসে পড়ল বিশ্রীবিরূপের বেস্থরি দল— শুচিস্থলরের সৌকুমার্য মুহুর্তে লগুভগু। কুশ্রীর কাছে স্থানীর হার, বেস্থরের কাছে স্থরের — পুরাণে এ কথা কীর্তিত হয়েছে কী আনন্দে, কী অটুহাস্থে,

অরদামঙ্গলের পাতা ওল্টালেই তা টের পাবে। এই তো দেখছ বেস্থরের শাস্ত্রসম্মত ট্র্যাডিশন। ঐ যে তুন্দিলতকু গজ্ঞানন সর্বাত্রে পেয়ে থাকেন পুজ্ঞা— এটাই তো চোথ-ভোলানো ছর্বল ললিতকলার বিরুদ্ধে সুলতম প্রোটেস্ট্। বর্তমান যুগে ঐ গণেশের শুঁড়ই তো চিম্নি মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্যযজ্ঞশালায় বৃংহিতধ্বনি করছে। গণনায়কের এই কুৎসিত বেস্থরের জ্ঞারেই কি ওরা সিদ্ধিলাভ করছে না ? চিস্তা করে দেখো।

দেখব।

যখন করবে তখন এ কথাটাও ভেবে দেখো, বেসুরের অজেয় মাহাত্ম্য কঠিন ডাঙাতেই। সিংহ বল, ব্যাঘ্র বল, বলদ বল, যাদের সঙ্গে সগর্বে বীরপুরুষদের তুলনা করা হয় তারা কোনো কালে ওস্তাদজির কাছে গলা সাধে নি। এ কথায় তোমার সন্দেহ আছে কি।

তিলমাত্র না।

এমন কি ডাঙার অধম পশু যে গর্দভ, যত ছুর্বল সে হোক্-না, বীণাপাণির আসরে সে সাক্রেদি করতে যায় নি, এ কথা তার শক্র মিত্র একবাক্যে স্বীকার করবে।

তা করবে।

ঘোড়া তো পোষমানা জীব— লাথি মারবার যোগ্য খুর থাকা সত্ত্বেও নির্বিবাদে চাবুক খেয়ে মরে — তার উচিত ছিল, আস্তাবলে খাড়া দাঁড়িয়ে ঝি ঝ টখাম্বাজ আলাপ করা। তার চি হি হি শিলে সে রাশি রাশি সফেন চল্রবিন্দুবর্ষণ করে বটে, তবু বেশ্বরো অনুনাসিকে সে ডাঙার সম্মান রক্ষা করতে ভোলে না। আর গজরাজ, তাঁর কথা বলাই বাহুল্য। পশুপতির কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত এই-সমস্ত স্থলচর জীবের মধ্যে কি একটাও কোকিলকণ্ঠ বের করতে পার। ঐ যে তোমার বুল্ডগ্ ফ্রেডি চীৎকারে ঘুমছাড়া করে পাড়া, ওর গলায় দয়া করে বা মজা করে বিধাতা যদি দেন শ্রামা-দোয়েলের শিষ, ও তা হলে নিজের মধুর কণ্ঠের অসহ্য ধিকারে তোমার চল্তি মোটরের তলায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এ আমি বাজি রাখতে পারি। আচ্ছা, সত্যি করে বলো, কালীঘাটের পাঁঠা যদি কর্কশ ভ্যাভ্যা না করে রামকেলি ভাজতে থাকে, তা হলে তুমি তাকে জগন্যাতার পবিত্র মন্দির থেকে দূর-দূর করে খেদিয়ে দেবে না কি।

নিশ্চয় দেব।

তা হলে ব্ঝতে পারছ, আমরা যে স্থমহৎ ব্রত নিয়েছি তার সার্থকতা। আমরা শক্ত ডাঙার শাক্ত সন্তান, বেস্থরমন্ত্রে দীক্ষিত! আধমরা দেশের চিকিৎসায় প্রয়োগ করতে চাই চরম মৃষ্টিযোগ। জাগরণ চাই, বল চাই। জাগরণ শুরু হয়েছে পাড়ায়, প্রতিবেশীদের বলিষ্ঠতা ছম্দাম্ শব্দে ছ্র্দাম হচ্ছে, পৃষ্ঠদেশে তার প্রমাণ পাচ্ছে আমার চেলারা। ব্রিটিশ সামাজ্যের কোতোয়।লরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, টনক নড়েছে শাসনকর্তাদের।
তোমার গুরু বলছেন কী।

তিনি মহানন্দে মগ্ন। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, বেস্থরের নবযুগ এসেছে সমস্ত জগতে। সভ্যজাতরা আজ বলছে, বেস্থরটাতেই বাস্তব, ওতেই পুঞ্জীভূত পৌরুষ, স্থরের মেয়েমারুষিই ছর্বল করেছে সভ্যতা। ওদের শাসনকর্তা বলছে, জোর চাই, খৃস্টানি চাই নে। রাষ্ট্রবিধিতে বেস্থর চড়ে থাচ্ছে পর্দায় পর্দায়। সেটা কি তোমার চোখে পড়ে নি, দাদা।

চোখে পড়বার দরকার কী, ভাই। পিঠে পড়ছে দমাদ্দম।

এ দিকে বেতালপঞ্চবিংশতিই চাপল সাহিত্যের ঘাড়ে। আনন্দ করো, বাংলাও ওদের পাছু ধরেছে।

সে তো দেখছি। পাছু ধরতে বাংলা কোনোদিন পিছপাও নয়।

এ দিকে গুরুর আদেশে বেমুরমন্ত্র সাধন করবার জ্বন্থে আমরা হৈছিলংঘ স্থাপন করেছি। দলে একজন কবি জুটেছে। তার চেহারা দেখে আশা হয়েছিল নব্যুগ মূর্তিমান। রচনা দেখে ভুল ভাঙল: দেখি তোমারই চেলা; হাজারবার করে বলছি, ছন্দের মেরুদগু ভেঙে ফেলো গদাঘাতে। বলছি, অর্থমনর্থং ভাবয়নিত্যম্। বুঝিয়ে দিলেম, কথার মানেটাকে সম্মান করায় কেবল দাসবৃদ্ধির গাঁঠপড়া মনটাই ধরা পড়ে। ফল হচ্ছে না। বেচারার দোষ নেই— গলদ্ঘর্ম হয়ে ওঠে, তবু ভদ্লোকি কাব্যের ছাঁদ ঘোচাতে পারে না। ওকে রেখেছি পরীক্ষাধীনে। প্রথম নমুনা যেটা সমিতির কাছে দাখিল করেছে সেটা শুনিয়ে দিই। স্কর দিয়ে শোনাতে পারব না।

সেই জন্মেই তোমাকে ঘরে ঢুকতে দিতে সাহস হয়।

তবে অবধান করো—

পায়ে পড়ি শোনো, ভাই গাইয়ে।
হৈহৈপাড়া ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে।
হেথা সা-রে গা-মা পা'য়ে স্করাস্থরে যুদ্ধ,
শুদ্ধ কোমলগুলো বেবাক অশুদ্ধ —
আভেদ রাগিণীরাগে ভগিনী ও ভাইয়ে।
তারছেঁড়া তম্বুরা, তালকাটা বাজিয়ে—
দিনরাত বেধে যায় কাজিয়ে।

## ঝাঁপ্তালে দাদ্রায় চৌতালে ধামারে এলোমেলো ঘা মারে— তেরে কেটে মেরে কেটে ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ ইয়ে।

সভাস্থদ্ধ একবাক্যে বলে উঠলুম, এ চলবে না। এখনো জ্বাতের মায়া ছাড়তে পারে নি—শুচিবায়্গ্রস্ত, নাড়ী তুর্বল। আমরা বেছন্দ চাই বেপরোয়া। কবির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া গেল। বললুম, আরো একবার কোমর বেঁধে লাগো, বাঙালি ছেলেদের কানে জ্বোরের কথা হাতুড়ি পিটিয়ে চালিয়ে দাও; মনে রেখো, পিটুনির চোটে ঠেলা মেরে জ্বোর চালানো আজ্ব পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত। বাঙালি শুধু কি ঘুমায়ে রয়। দেখলুম, লোকটার অস্তঃকরণ পাক খেয়ে উঠেছে। বলে উঠল, নয় নয়, কখনোই নয়। কলমটাকে কামড়ে ধরে ছুটে গিয়ে বসল টেবিলে। করজোড়ে গণেশকে বললে,তোমার কলাবধুকে পাঠিয়ে দাও অস্তঃপুরে, সিদ্ধিদাতা। লাগাও তোমার শুঁড়ের আছাড় আমার মগজে, ভূমিকম্প লাগুক আমার মাতৃভাষায়, জ্বোরের তপ্তপঙ্ক উৎসারিত হোক্ কলমের মুখে, ছঃপ্রাব্যের চোটে বাঙালির ছেলেকে দিক্ জ্বাগিয়ে। কবি মিনিট পনেরো পরে বেরিয়ে চীৎকার স্থরে আর্ত্তি করলে। মুখচোথ লাল, চুলগুলো উস্কোখুন্ধা, দশা পাবার দশা।—

মার্ মার্ মার্ রবে মার্ গাঁটা,
মারহাটা, ওরে মারহাটা।
ছুটে আয় ছদ্দাড়,
ভাঙ্ মাথা ভাঙ্ হাড়,
কোথা তোর বাসা আছে হাড়কাটা।
আন্ ঘুষো, আন্ কিল,
আন্ ঢেলা, আন্ ঢিল,
নাক মুখ থেঁতো করে দিক্ ঠাটা।
আগ্ডুম বাগ্ডুম
ছম্দাম ধুমাধুম,
ভেঙে ছুরে ছুর্মার হোক্ খাট্টা।
ঘুম যাক্, মারো কষে মাল্সাটা।
বাঁশিওলা ছুপ্ রাও,
টান মেরে উপ্ডাও,
ধরা হতে ললিতলবঙ্গলতা।

## বেল জুঁই চম্পক দূরে দিক ঝম্পক, উপবনে জমা হোক জঙ্গলতা।

আমি অস্থির হয়ে ছই হাত তুলে বললুম, থামো থামো, আর নয়। জয়দেবের ভূত এখনো কাঁথে বদে ছন্দের সার্কাস করছে, কানের দখল ছাড়ে নি। গয়াধামে ঐ লেখাটার যদি পিণ্ডি দিতে চাও তবে ওর উপরে হানো মুখল, ওটাকে ছির্কুটে নাস্তানাবুদ করে তার উপরে ফুট্কি রৃষ্টি করো।

কবি হাত জ্বোড় করে বললে, আমি পারব না, তুমি হাত লাগাও।

আমি বললুম, ঐ-যে মারহাট্টা শব্দটা তোমার মাথায় এসেছে, ঐটেতেই তোমার ভবিস্তাতের আশা। 'চলস্তিকা' থেকে কথাটাকে ছিঁজে ফেলেছ, অর্থের শিকড়টা রয়ে গেল মাটির নীচে। শুধু ডাঁটা ধরে খাড়া রয়েছে ধ্বনির মারমূর্তি। এইবার সমস্তটাকে ছন্নছাড়া করে দিই— দেখো, কী মূর্তি বেরোয়—

হৈ রে হৈ মারহাট্টা গা**লপাট্টা** আঁটসাট্টা।

হাড়কাট্টা ক্যা কোঁ কী চ্

গড়্গড়্ গড়্গড়্।…

হুড়ুদ্হম হুদ্দাড়

ডাগু

ধপাৎ

ঠাণ্ডা

কম্পাউগু ফ্র্যাক্চার

মড়্মড়্ মড়্মড়্

হুড়ুম · · ·

**হুড়**্মুড়্ হুড়্মুড়্

দেউকিনন্দন

ঝঞ্চন পাণ্ডে

কুন্দন গাড়োয়ান বাঁকে বিহারী তড়্বড়্ তড়্বড়্ তড়্বড়্ থট্থট্ মস্মস্ ধড়াধ্বড় ধড়্ফড়্ ধড়্ফড়্ হো হো হু হু হা হা— ট ঠ ড ঢ ড় ঢ় হঃ — ইনফর্নো হেডিস্ লিম্বো।

দাদা, তোমার নকল করি নি, এই সার্টিফিকেট আমাকে দিতে হবে। খুশি হয়ে দেব। নব্যুগের মহাকাব্য তোমাকে লিখতে হবে, দাদা। যদি পারি। বিষয়টা কি। বেস্থুর-হিড়িম্বের দিখিজ্ঞয়।

পুপুদিদিকে জিগেস করলুম, কেমন লাগল। পুপু বললে, ধাঁধা লাগল। অর্থাং ?

অর্থাৎ, সুরাস্থরের যুদ্ধে অস্থরের জয়টা কেন আমার তেমন খারাপ লাগল না, তাই ভাবছি। বিঞী গোঁয়ারটার দিকেই রায় দিতে চাচ্চে মন।

তার কারণ তুমি স্ত্রীজ্ঞাতীয়। অত্যাচারের মোহ কাটে নি। মার খেয়ে আনন্দ পাও মারবার শক্তিটাকে প্রত্যক্ষ দেখে।

অত্যাচারের আক্রমণ পছন্দসই তা বলতে পারি নে — কিন্তু বীভংসমূর্তিতে যে পৌরুষ ঘূষি উচিয়ে দাঁড়ায়, তাকে মনে হয় সাব্লাইম্।

আমার মতটা বলি। তুঃশাসনের আক্ষালনটা পৌরুষ নয়, একেবারে উল্টো। আজ পর্যস্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে স্থুন্দর, লড়াই করেছে বেস্থুরের সঙ্গে। অস্থুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজু পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি। পুপুদিদির মনে হল আমি ওর মর্যাদাহানি করেছি। তথন সন্ধে হয়ে আসছে। কেদারায় হেলান দিয়ে ও বসল আমার কাছে। অহ্য দিকে মুখ করে বললে, তুমি আমাকে নিয়ে বানিয়ে বোনিয়ে কেবল ছেলেমানুষি করছ, এতে তোমার কী সুখ।

আজ্বাল ওর কথা শুনে হাসতে সাহস হয় না। ভালোমামুষের মতো মুখ করেই বললুম, তোমার বয়সে পাকা বৃদ্ধির প্রমাণ দিতেই তোমাদের আগ্রহ, আমার বয়সে ভাবতে ভালো লাগে যে মজ্জাটা এখনো আছে কাঁচা। স্থযোগ পেলে মশ্গুল হয়ে ছেলেমামুষি করি বানিয়ে, হয়তো মানানসই হয় না।

তাই বলে আগাগোড়াই যদি ছেলেমান্থ্যি কর, তা হলে সত্যিকারের ছেলেমান্থ্যিই হয় না। ছেলে বয়সের ভিতরে ভিতরে বড়ো বয়সের মিশল থাকে।

দিদি, এটা একটা কথার মতো কথা বলেছ। শিশুর কোমল দেহেও শক্ত হাড়ের গোড়াপত্তন থাকে। এ কথাটা আমি ভুলেছিলুম না কি।

তোমার বকুনি শুনে মনে হয়, যখন আমি ছোটো ছিলুম তখনকার দিনে এমন কিছুই ছিল না যা ব্যঙ্গ করবার নয় অথচ মজা করবার।

একটা উদাহরণ দেখাও।

মনে করো, আমাদের মাস্টারমশায়। তিনি অদ্ভূত ছিলেন, কিন্তু খাঁটি অদ্ভূত। তাই তাঁকে এত ভালো লাগত।

আচ্ছা, তাঁর কথাটা একটু ধরিয়ে দাও-না।

আজ্বও তাঁর মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছে, বইগুলো ছিল কণ্ঠস্থ। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ বলে যেতেন, কথাগুলো যেন সভা ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। আমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকব, মন দিয়ে পড়া শুনব, সে গরজ্বটা সম্পূর্ণ আমাদেরই বলে তিনি মনে করতেন।

তিনি তোমাদের মুখ চেনবার স্থযোগ পান নি বোধ হয়।

চেষ্টাও করেন নি। একদিন ছুটির দরবার নিয়ে তাঁর ঘরে চুকতেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে চৌকি ছেড়ে উঠে পড়লেন; মনে করলেন, আমি বুঝি যাকে বলে একজন রীতিমত মহিলা। অমনতরো অভাবনীয় ভুল করা তাঁর অভ্যস্ত ছিল।

ছিল বৈকি! তোমার দাড়ি দেখে কোনোদিন তোমাকে নবাব খাঞ্জেখাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি বলে ভুল করেন নি তো ? না, ঠাট্টা নয়, তিনি তো তোমার বন্ধু ছিলেন, বলো-না তাঁর কথা।

তাঁর শক্র কেউ ছিল না, কিন্তু সমজ্বদার বন্ধু ছিলুম একলা আমি। লোকে যথন তাঁর খ্যাপামির কথা রটাত তিনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন। একদিন আমাকে এসে বললেন, স্বাই বলছে, আমি ক্লাস পড়াই কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকাই নে।

আমি বললুম, তোমার সাঙাৎরা তোমার বিজ্ঞের দোষ ধরতে পারে না, তোমার বৃদ্ধির দোষ ধরে। তারা বলে, তোমার পড়ানোর ভুল হয় না কিন্তু পড়াচ্ছ যে সেইটেই ভুলে যাও।

পড়াচ্ছি যদি না ভূলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মাস্টারিই করে যেতুম। পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে মনটা আইঢাই করে না।

জলচর জলে সাঁতার দিলে টের পাওয়া যায় না, স্থলচর দিলে সেটা খুবই মালুম হয়। তুমি অধ্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ।

আমি যদি ছাত্রদের দিকেই তাকাই তবে ক্লাসের দিকে মন দেব কী করে। তোমার সেই ক্লাসটা আছে কোথায়।

কোখাও না, সেইজ্সেই তো বাধা পাই নে। ছাত্ররাই যদি আমার চোথ জুড়ে বসে তা হলে ক্লাসের আত্মাপুরুষটা আড়ালে পড়ে যে।

'পড়ো, বাবা আত্মারাম'— এই বুঝি তোমার বুলি ? পড়াচ্ছি কই। আমার আত্মারামকেই টহল দেওয়াচ্ছি। তোমার প্রণালীটা কিরকম।

গঙ্গাধারার বহে যাবার প্রণালী যেরকম। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও মরু, কোথাও ফদল, কোথাও শ্বানা, কোথাও শহর। এই নিয়ে গঙ্গামায়ীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হত তা হলে আজ পর্যন্ত সগরসন্তানদের উদ্ধার হত না। যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিধাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে মেঘের মতো শৃষ্ম দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা থেতে, ফদল ফলে খেত অমুসারে। অসম্ভবকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করে সময় নই করি নে বলে হেড্মাস্টার হন ক্ষাপা। ঐ হেড্মাস্টারটিকেও অত্যন্ত সত্য বলে গণ্য করলে অত্যন্ত ভুল করা হয়।

পুপু বললে, ছাত্রীদের অনেকে মনে মনে খুঁতখুঁত করত। তাদের লক্ষ্য করে একদিন

বলেছিলেন, এখানে যে মাস্টারটা আছে তাকে নেই করে দিয়েছি, তোমাদের নিজ্ঞের মন্কেই বেড়ে ওঠবার জ্বায়গা করে দেবার জ্বস্তেই। আর-একদিন তিনি বলেছিলেন, মাস্টারিতে আমি হচ্ছি ক্লাসিক, আর সিধুবাবু রোমান্টিক। বলা বাহুল্য, মাস্টারমশায়ের কথাটা আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি।

মানে হচ্ছে, মাদ্টার সমগ্র ক্লাসকেই দিতেন উপরে তুলে, আর সিধু ছাত্রদের একে একে নিজের কাঁধে চড়িয়ে গর্জগাড়ি পার করত। বুঝেছ ?

না, বোঝবার দরকার নেই। তুমি তাঁর কথা বলে যাও, মজা লাগে শুনতে।

আমারও লাগে, কেননা লোকটাকে বুঝতে লাগে দেরি। একদিন চীন দার্শনিকের দোহাই দিয়ে মাস্টার আমাকে বললে, যে-রাজ্যে রাজ্যুহটা নেই সেই রাজ্যুই সকল রাজ্যের সেরা।

भूत्भ मगर्द वलाल, व्यामारमत क्लाम, मित्रा क्लाम हिल मत्मर तारे।

আমি বললুম, তার কারণ, প্রমাণ সত্ত্তে তোমার কম বৃদ্ধির লক্ষণ মাস্টার লক্ষ্য করতেন না।

পুপে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, এটাকে কি গাল বলব না ঠাটা।

আমি বললুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে তোমার চুলটা টেনে দিই, এ ঠাট্টা সেই স্লিগ্ধ জাতের। এতে ক্যাসাস ব্যালাই অর্থাৎ 'অগ্ন যুদ্ধ হয়া ময়া'র ঘোষণা নেই।

পুপে বললে, মান্টারমশায়ের ব্যবস্থা ছিল মজার রকমের। তিনি বলতেন, তোমাদের নিজের খবর নিজেই রাখবে; তোমাদের খবরদারি করবার কাজ আমার নয়। প্রতিদিনের পড়ার ফল নিজেরাই রাখতুম; মার্কা দেবার নিয়ম জ্ঞানা ছিল।

তার ফল কী হল।

মার্কা বরঞ্চ কম করেই দিতুম।

কখনো কি ঠকাতে না।

বাইরের কেউ মার্কা দেবার থাকলে তাকে ঠকাবার লোভ হতে পারত। নিজেকে ঠকানো বোকামি। বিশেষত তিনি তো দেখতেন না।

তার পরে ?

তার পরে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর নিজেরাই হিসেব করে জানতুম উঠছি কি নাবছি।
তোমাদের কি সত্যযুগের হাইস্কুল, অত্যন্ত হাই ? ফাঁকি দেবার লোকই বুঝি ছিল না ?
মাস্টারমশায় ছিলেন অবিচলিত। তিনি বলতেন, সংসারে একদল লোক ফাঁকি দেবেই।
কিন্তু, নিজের দায় যাদের নিজের হাতে, ওরই মধ্যে তারাই কম ফাঁকি দেয়। আমাদের শান্তিও
ছিল ঐ জাতের। বাইরে থেকে না। একদিন হাজিরি নাম-ডাক উপলক্ষে প্রিয়স্থীর

পর্সেন্টেজ বাঁচাবার জ্বন্সে মিথ্যে কথা বলে ফেলেছিলুম। তিনি বললেন, অশুচি হয়েছ, প্রায়শ্চিত্ত কোরো। তিনি জানতেও চাইতেন না করেছি কি না।

প্রায়শ্চিত্ত কি করেছিলে।

নিশ্চয়ই করেছিলুম।

অর্থাৎ, তোমার পাউডরের কোটোটা ঐ প্রিয়স্থীকে দান করেছিলে ?

আমি কখ্খনো পাউডর মাখি নে।

বলতে চাও, তোমার ঐ মুখের রঙ্ তোমার খাস নিজেরই ?

আর যাই হোক তোমার কাছ থেকে ধার নিই নি, মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

ছি, আমাকে নিয়ে তোমার দৃষ্টিতে যদি ভেদবৃদ্ধি দেখা দেয় তা হলে জাতে দোষারোপ ঘটে। আমরা যে সবর্ণ— বর্ণভেদের জো কী। হাতের কাছে কবি থাকলে বলতেন, তোমার গায়ের রঙ ফুটে বেরিয়েছে ব্রহ্মার হাসি থেকে।

আর তোমার রঙ তাঁর ঠাট্রার হাসি থেকে।

একেই বলে অন্যোক্সন্ততি, মূাচুয়ল আডি মিরেশন। পিতামহের ছই জ্বাতের হাসি আছে— একটা দন্তা, একটা মূর্যক্ত। আমাতে লেগেছে মূর্যক্ত হাসি, ইংরেজিতে তাকে বলে উইট।

দাদামশায়, নিজের গুণগান তোমার মুখে কখনো বাধে না।

সেইটেই আমার প্রধান গুণ। আপনাকে যারা জানে আমি সেই অসামান্তের দলে।

মুখ খুলে গেছে, কিন্তু আর নয়, এবার থামো। মাস্টারমশায়ের কথা হচ্ছিল, এখন উঠে পডল তোমার নিজের কথা।

তাতে দোষ হয়েছে কী। বিষয়টা তো উপাদেয়, যাকে বলে ইন্টারেচ্টিঙ।

বিষয়টা সর্বদাই রয়েছে সামনে। তাকে তো স্মরণ করবার দরকার হয় না। তাকে যে ভোলাই শক্ত।

আচ্ছা, তা হলে মাস্টারের একটা বিশেষ পরিচয় দিই তোমাকে। এটা টুকে রাখবার যোগ্য। একদিন সন্ধেবেলায় মাস্টার জনকয়েক লোককে নেমন্তন্ন করেছিল। খবরটা তার মনে আছে কি না জানবার জ্বস্থে সকাল-সকাল গেলুম তার বাড়িতে। সেবক কানাইয়ের সঙ্গে তার যে আলোচনাটা চলছিল বলি সে কথাটা। কানাই বললে, জগদ্ধাত্রীপুজ্বোর বাজারে গলদা চিংড়ির দাম চড়ে গেছে, তাই এনেছি ডিমওয়ালা কাঁকড়া।

মাস্টার ঈষৎ চিস্তিত হয়ে বললে, কাঁকড়া কী হবে।

ও বললে, লাউ দিয়ে ঝোল, সে তোফা হবে। আমি বললুম, মাস্টার, গল্দা চিংড়ির উপর তোমার লোভ ছিল ? মাস্টার বললে, ছিল বৈকি।

তা হলে তো লোভ সম্বরণ করতে হবে !

তা কেন। লোভটা প্রস্তুত হয়েই আছে তাকে শাণ্ট্ করে চালিয়ে দেব কাঁকড়ার লাইনে।

দেখছি, তোমাকে বিস্তর শান্ত করতে হয়।

মাস্টার বললে, কাঁকড়ার ঝোল তো খেয়েছি অনেকবার। সম্পূর্ণ মন দিই নি। এবার যখন দেখলুম কানাইয়ের জিভে জল এসেছে, তখন তার সিক্ত রসনার নির্দেশে খাবার সময় মনটা ঝুঁকে পড়বে কাঁকড়ার দিকে, রসটা পাব বেশি করে। কাঁকড়ার ঝোলটাকে ও যেন লাল পেন্সিলে আগুর-লাইন করে দিলে; ওটাকে ভালো করে মুখস্থ করবার পক্ষে স্থবিধে হল আমার।

মাস্টার জিগেস করলে, আঁঠি-বাঁধা ওটা কী এনেছিস। কানাই বললে, সজনের ডাঁটা।

মাস্টার সগর্বে আমার দিকে চেয়ে বললে, এই দেখো মজা। ও বাজারে যাবার সময় আমার মনে ছিল লাউডগা। ও বাজার থেকে ফিরে এল, আমি পেয়ে গেলুম সজনের ডাঁটা। হুকুম না করবার এই স্থুবিধে।

আমি বললুম, সজনের ডাঁটা না এনে ও যদি আন্ত চিচিকে।

মাস্টার জবাব দিলেন, তা হলে ক্ষণকালের জ্বন্থে ভাবনা করতে হত। নাম জিনিসটার প্রভাব আছে। চিচিঙ্গে শক্টা লোভজনক নয়। কিন্তু, কানাই যদি ওটা বিশেষ করে বাছাই করে আনত, তা হলে সংস্কার কাটাবার একটা উপলক্ষ হত। জীবনে সব-প্রথমে ভেবে দেখবার স্থযোগ হত 'দেখাই যাক্ না'; হয়তো আবিষ্কার করতুম, ওটা মন্দ চলে না। চিচিঙ্গে পদার্থ টার বিরুদ্ধে অন্ধ বিরাগ দূর হয়ে উপভোগ্যের সীমানা বেড়ে যেত। এমনি করেই কাব্যে কবিরা তো নিজের রুচিতে আমাদের রুচির প্রসার বাড়িয়ে দিচ্ছে। স্টিকে আগুর-লাইন করাই তাদের কাজ।

তোমার রুচির প্রসার বাড়াবার কাজে কানাইয়ের আরো এমন হাত আছে ? আছে বৈকি। ও না থাকলে পিড়িং শাকে আমি কোনোদিন মনোযোগই দিতুম না। শব্দটা আমাকে মারত ধাকা। সংসারে সংস্কারমুক্তিই তো অধিকারব্যাপ্তি।

সেই মহৎ কাজে আছে তোমার কানাই।

তা মানতে হবে, ভাই। ওর ইচ্ছার যোগে আমার ইচ্ছার সংকীর্ণতা ঘুচে যায় প্রতিদিন। আমি একলা থাকলে এমনটা ঘটত না।

বুঝলুম, কিন্তু কানাইয়ের ইচ্ছার সীমানাটা-

বাড়িয়েছি বৈকি। পূর্ববঙ্গের লোক, কলাইয়ের ডালের নাম শুনতে পারত না। আঙ্গকাল হিঙ দিয়ে কলাইয়ের ডাল ও খাচ্ছে বেশ।

এমন সময়ে কানাইয়ের পুনঃ প্রবেশ। বললে, একটা কথা বলতে ভূলে গেছি, আজ দইটা আনি নি। কবরেজমশায় বলেন, রাত্রে দইটা বারণ।

দইয়ের দাম চড়ে গেছে বললে দ্বিরুক্তি হয়, এইজ্বন্থে কবরেজ্বমশায়কে পাড়তে হল। সাস্থনা দেবার জ্বন্থে বললে, অল্প একটু আদার রস মিশিয়ে পাতলা চা বানিয়ে দেব, শীতের রাত্রে উপকার দেবে।

আমি জ্বিগেস করলেম, কী বল হে মাস্টার, আদা দিয়ে চা স্বাইকে খাওয়াবে নাকি।

সবাইকার কথা বলব কী করে। যারা খাবে তারা খাবে। হতে পারে উপকার। যারা খাবে না তাদের অপকার হবে না।

আমি বললুম, মাস্টার, চীন দার্শনিকের উপদেশমতে তোমার গেরস্থালিতে মনিব নেই বুঝি ?

না ।

তা হলে চাকরই বা আছে কেন।

মনিব না থাকলেই চাকর স্বতই থাকে না।

তোমার এখানে চাকরে মনিবে বেমালুম মিশিয়ে গিয়ে একটা যৌগিক পদার্থ খাড়া হয়েছে বুঝি ?

মাস্টার হেসে বললে, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের দাহ্য মেজাজ ঘুচে গিয়ে দোঁহে মিলে একেবারে জল।

আমি বললুম, যদি বিয়ে করতে ভায়া, পাড়া ছেড়ে চীনের দর্শন দৌড় দিত। থেকেও থাকবে না, গিন্নি এমন নির্বিশেষ পদার্থ নয়। মুখের উপর ঘোমটা টেনেও ভোমার সংসারে সে হত অভিশয় স্পষ্ট। তার রাজেয়ে রাজহুটা তার কটাক্ষে খেত দোলা; সর্বদা ধাক্কা লাগাত কখনো পিঠে কখনো বৃকে।

মাস্টার বললে, তা হলে কর্তা রিটর্ন্ টিকিট না কিনেই দৌড় মারত ডেরা-গাঁজিখাঁয়ে, গিন্নিত্ব অন্তর্ধান করত ইস্টার্ন্ বেঙ্গল রেলের রাস্তা বেয়ে বাপের বাড়িতে।

## মাস্টার মাঝে মাঝে হাসির কথা বলে, কিন্তু হাসে না

পুপুদিদি বললে, আমাদের মাস্টারমশায়কে নিয়ে যদি গল্পের পালা বাঁধতে হয় কিরকম করে বাঁধ।

তা হলে দশলক্ষ বছর বাদ দিই।

তার মানে আজগুবি গল্প বানাতে! অথচ আজকের দিনের বিরুদ্ধপক্ষের সাক্ষীর শস্কা থাকত না।

কোনো সাহিত্যওয়ালা কখনো সাক্ষীর ভয় করে না। আসল কথা, আমার গল্পটা ফুটে উঠতে যুগান্তরের দরকার করবে। কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলি— পৃথিবী-সৃষ্টির গোড়াকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটা মোটা ভারী ভারী জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বে-আব্রুতা ছিল বহুযুগ ধরে। অবশেষে নরম মাটি পৃথিবীকে শ্রামল আন্তরণে ঢাকা দিয়ে স্ষ্টিকর্তার যেন লব্জা রক্ষা করলে। তথন জীবজন্ত আদরে নামল স্থৃপাকার হাড়মাংদের বোঝাই নিয়ে; মোটা মোটা বর্ম পরে তারা হুশো পাঁচশো মোন অসভ্য লেজ টেনে টেনে বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংসবাহীর দল সৃষ্টিকর্তার পছন্দসই হল না। আবার চলল বহু যুগ ধরে নিষ্ঠুর পরীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। লেজের বাহুল্য গেল ঘুচে, হাড়মাংস হল পরিমিত, কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল ছকে। না রইল শিঙ, না রইল ক্ষুর, না রইল নখের জোর, চার পা এসে ঠেকল ছটিমাত্র পায়ে। বোঝা গেল, বিধাতা তাঁর হাতিয়ার চালাচ্ছেন সৃষ্টির যুগটাকে ক্রমশ সৃক্ষ্ম করে আনবার জ্বন্মে। স্থুলে স্থুক্মে জ্বড়িয়ে আছে মাতুষ। মনের সঙ্গে মাংসের চলেছে ঠেলাঠেলি মারামারি। বিধাতা পুনশ্চ মাথা নাড়ছেন, উহু, হল না। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এটাও টিকবে না; এ আপনিই আপনাকে নিকেশ করে দেবে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে। মাংস পড়বে ঝরে, মন উঠবে একেশ্বর হয়ে। সেই বিশুদ্ধ মনের যুগে ভোমার মাস্টারমশায় বসেছেন শরীররিক্ত ক্লাসে। মনে করে দেখো, তাঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে निष्करक रमलार्ड थाका मरनत छेभत्र मन विक्रिया, वाहरतत वाधा रनहे वलालहे हया।

স্থলবৃদ্ধির বাধাও নেই।

সেটা না থাকলে বৃদ্ধি মাত্রই হয়ে পড়ে বেকার। ভালো-মন্দ বোকা-বৃদ্ধিমানের ভেদ আছেই। চরিত্র আছে নানারকমের। ভাবের বৈচিত্র্য আছে, ইস্হার স্বাভন্ত্র্য আছে। এখন তিনিই ভালো মাস্টার যিনি সেই অনেকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, শিক্ষা এখন অস্তরে অস্তরে।

দাদামশায়, ইস্কুলটা কোথায় আছে সেটা ঠিক মনে আনতে পারছি নে।

পৃথিবীতে তিনটে বাসা আছে— এক সমুদ্রতলে, আর-এক ভূতলে, আর আছে আকাশে যেখানে সূক্ষ্ম হাওয়া আর সূক্ষ্মতর আলো। এইখানটা আজু আছে খালি আগামী যুগের জন্মে।

তা হলে তোমার ক্লাস চলেছে সেই হাওয়ায় সেই আলোয়। কিন্তু, ছাত্রদের চেহারাটা কিরকম।

বৃঝিয়ে বলা শক্ত, তাদের আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আকারের আধার নেই। তা হলে বোধ হচ্ছে নানা রঙের আলোয় তারা গড়া।

সেইটেই সম্ভব। তোমাদের বিজ্ঞান-মাস্টার তো সেদিন ব্ঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বজগতে সুক্ষা আলোর কণাই বহুরূপী হয়ে সুলরপের ভান করছে। সেদিন আলো আপন আদিম সুক্ষারপেই প্রকাশ পাবে। ক্লাসে তোমরা সবাই আলো করে বসবে। সেদিন ওটিন-স্নো-ওয়ালারা একেবারে দেউলে হয়ে গেছে।

দেউলে কেন, আলো হয়ে গেছে।

দেউলে হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া।

আমি কোন রঙের আলো হব, দাদামশায়।

সোনার রঙের।

আর তুমি ?

আমি একেবারে বিশুদ্ধ রেডিয়ম।

সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো ? ইলেক্ট্রন নিয়ে হবে না কি কাড়াকাড়ি।
ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ অফ লাইট্স্এর দরকার হবে বোধ হচ্ছে। ইলেক্ট্রন নিয়ে
টানাটানির গুব্ধব এখনি শুন্তে পাচ্ছি।

ভালোই তো, দাদামশায়। বীররসের কবিতা তোমার ভাষায় উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণিত হবে। ঐ যাঃ, ভাষা থাকবে তো ?

শব্দের ভাষা নিছক ভাবের ভাষায় গিয়ে পৌছবে, ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হবে না। আচ্ছা, গান ?

গান হবে রঙের সংগত। বড়ো সহজ হবে না। তান যখন ঠিকরে পড়তে থাকবে, ঝলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তখনকার তানসেনরা দিগস্তে আরোরা বোরিয়ালিস বানিয়ে দেবে। আর, তোমার গভকাব্য কী হবে বলো তো।
তাতে লোহার ইলেক্ট্রনও মিশবে আবার সোনারও।
সেদিনকার দিদিমা পছন্দ করবে না।
আমার ভরসা আছে সেদিনকার আধুনিক নাতনিরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।
তা হলে সেই আলোর যুগে তোমার নাতনি হয়েই জন্মাব। এবারকার মতো দেহধারিণীর 'পরে ধৈর্য রক্ষা কোরো। এখন চললুম সিনেমায়।
কিসের পালা।
বৈদেহীর বনবাস।

পরদিন সকালবেলায় প্রাতরাশে আমার নির্দেশ-মতো পুপেদিদি নিয়ে এল পাথরের পাত্রে ছোলাভিজে এবং গুড়। বর্তমান যুগে পুরাকালীন গৌড়ীয় খাছবিধির রেনেসাঁস-প্রবর্তনে লেগেছি। দিদিমণি জিগেস করলে, চা হবে কি।

আমি বললুম, না, খেজুর রস।

দিদি বললে, আজ তোমার মুখখানা অমন দেখছি কেন। কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখেছ নাকি।

আমি বললুম, স্বপ্নের ছায়া তো মনের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছেই— স্বপ্নও মিলিয়ে যায়, ছায়ারও চিহ্ন থাকে না। আজ তোমার ছেলেমামুষির একটা কথা বারবার মনে পড়ছে, ইচ্ছে করছে বলি।

বলো-না।

সেদিন লেখা বন্ধ করে বারান্দায় বসে ছিলুম। তুমি ছিলে, সুকুমারও ছিল। সন্ধে হয়ে এল, রাস্তার বাতি জালিয়ে গেল, আমি বসে বসে সত্যযুগের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিলুম।

শানিয়ে বলছিলে! তার মানে ওটাকে সত্যযুগ কবে তুলছিলে?

ওকে অসত্য বলে না। যে রশ্মি বেগ্নির সীমা পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না বলেই সে মিথ্যে নয়, সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগ্নি-পেরোনো আলোতেই মান্নুষের সত্যযুগের সৃষ্টি। তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলব না, সে আল্ট্রা-ঐতিহাসিক।

আর তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে না। কী বলছিলে বলো।

আমি তোমাদের বলছিলুম, সত্যযুগে মামুষ বই পড়ে শিখত না, থবর শুনে জানত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-ওঠা জানা।

কী মানে হল বুঝতে পারছি নে।

একটু মন দিয়ে শোনো বলি। বোধ হয় তোমার বিশ্বাস তুমি আমাকে জান ?

দৃঢ় বিশ্বাস।

জ্ঞান কিন্তু সে জানায় সাড়ে পনেরো আনাই বাদ পড়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই তুমি যদি ভিতরে ভিতরে আমি হয়ে যেতে পারতে তা হলেই তোমার জানাটা সম্পূর্ণ সত্য হত।

তা হলে তুমি বলতে চাও আমরা কিছুই জানি নে ?

জানিই নে তো। সবাই মিলে ধরে নিয়েছি যে জানি, সেই আপসে ধরে নেওয়ার উপরেই আমাদের কারবার।

কারবার তো ভালোই চলছে।

চলছে, কিন্তু এ সত্যযুগের চলা নয়। সেই কথাই তোমাদের বলছিলুম— সত্যযুগে মানুষ দেখার জ্বানা জ্বানত না, ছোঁওয়ার জ্বানা জ্বানত না, জ্বানত একেবারে হওয়ার জ্বানা।

মেয়েদের মন প্রত্যক্ষকে আঁকড়ে থাকে; ভেবেছিলেম আমার কথাটা অত্যস্ত অবাস্তব ঠেকবে পুপুর কাছে, ভালোই লাগবে না। দেখলুম একটু ঔৎস্ক্র হয়েছে। বললে, বেশ মন্ধ্রা।

একটু উত্তেজ্ঞিত হয়ে উঠেই বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, আজকাল তো সায়েন্সে অনেক বৃদ্ধ্ ক্ষপি করছে; মরা মান্থবের গান শোনাচ্ছে, দূরের মান্থবের চেহারা দেখাচ্ছে, আবার শুনছি সিসেকে সোনা করছে— তেমনি একদিন হয়তো এমন একটা বিহ্যতের খেলা খেলাবে যে ইচ্ছে করলে একজন আর-একজনের মধ্যে মিলে যেতে পারবে।

অসম্ভব নয়। কিন্তু, তুমি তা হলে কী করবে। কিছুই লুকোতে পারবে না। সর্বনাশ! সব মামুষেরই যে লুকোবার আছে অনেক।

লুকোনো আছে বলেই লুকোবার আছে। যদি কারো কিছুই লুকোনো না থাকত তা হলে দেখা-বিন্তি থেলার মতো সবার সব জেনেই লোকব্যবহার হত।

কিন্তু, লজ্জার কথা যে অনেক আছে।

লজ্জার কথা সকলেরই প্রকাশ হলে লজ্জার ধার চলে যেত। আচ্ছা, আমার কথা কী বলতে যাচ্ছিলে তুমি।

সেদিন আমি তোমাকে জিগেস করেছিলুম, তুমি যদি সভাযুগে জন্মাতে তবে আপনাকে কী হয়ে দেখতে তোমার ইচ্ছে হত। তুমি ফস্ করে বলে ফেললে, কাবুলি বেড়াল।

পুপে মস্ত ক্ষাপা হয়ে বলে উঠল, কথ্খনো না। তুমি বানিয়ে বলছ।

আমার সত্যযুগটা আমার বানানো হতে পারে কিন্তু তোমার মুখের কথাটা তোমারই। ওটা ফস্ করে আমি হেন বাচালও বানাতে পারতুম না।

এর থেকে তুমি কি মনে করেছিলে আমি খুব বোকা।

এই মনে করেছিলুম যে, কাবুলি বেড়ালের উপর অত্যন্ত লোভ করেছিলে অথচ কাবুলি বেড়াল পাবার পথ তোমার ছিল না, তোমার বাবা বেড়াল জন্ধটাকে দেখতে পারতেন না। আমার মতে সত্যযুগে বেড়াল কিনতেও হত না, পেতেও হত না, ইচ্ছে করলেই বেড়াল হতে পারা যেত।

মানুষ ছিলুম, বেড়াল হলুম— এতে কী স্থবিধেটা হল। তার চেয়ে যে বেড়াল কেনাও ভালো, না কিনতে পারলে না পাওয়া ভালো।

ঐ দেখো, সত্যযুগের মহিমাটা মনে ধারণা করতে পারছ না। সত্যযুগের পুপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে। সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে, বেড়াঙ্গও হতে।

ভোমার এ-সব কথার কোনো মানে নেই।

সভাযুগের ভাষায় মানে আছে। সেদিন তো তোমাদের অধ্যাপক প্রমথবাবুর কাছে শুনেছিলে, আলোকের অণুপরমাণু বৃষ্টির মতো কণাবর্ষণও বটে আবার নদীর মতো তরঙ্গধারাও বটে। আমাদের সাধারণ বৃদ্ধিতে বৃঝি, হয় এটা নয় ওটা, কিন্তু বিজ্ঞানের বৃদ্ধিতে একইকালে ছটোকেই মেনে নেয়। তেমনি একই কালে তুমি পুপুও বটে, বেড়ালও বটে— এটা সভাযুগের কথা।

দাদামশায়, যতই তোমার বয়স এগিয়ে চলছে ততই তোমার কথাগুলো অবোধ্য হয়ে উঠছে, তোমার কবিতারই মতো।

অবশেষে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যাব তারই পূর্বলক্ষণ। সেদিনকার কথাটা কি ঐ কাবুলি বেড়ালের পরে আর এগোল না।

ত্রীগিয়েছিল। সুকুমার এক কোণে বসে ছিল, সে স্বপ্নে-কথা-বলার মতো বলে উঠল, আমার ইচ্ছে করে শালগাছ হয়ে দেখতে।

সুকুমারকে উপহসিত করবার স্থুযোগ পেলে তুমি খুশি হতে। ও শালগাছ হতে চায় শুনে তুমি তো হেসে অন্থর। ও চমকে উঠল লজ্জায়। কাজেই ও বেচারির পক্ষ নিয়ে আমি বললেম— দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল ছেয়ে গেল ফুলে, ওর মজ্জার ভিতর দিয়ে কী মায়ামন্ত্রের অদৃশ্য প্রবাহ বয়ে যায় যাতে এ রূপের গদ্ধের ভোজবাজি চলতে থাকে। ভিতরের থেকে সেই আবেগটা জানতে ইচ্ছা করে বৈকি! গাছ না হতে পারলে বসন্তে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অনুভব করব কী করে।

আমার কথা শুনে স্থকুমার উৎসাহিত হয়ে উঠল ; বললে, আমার শোবার ঘরের জানলা



>२•

থেকে যে শালগাছটা দেখা যায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার মাথাটা আমি দেখতে পাই, মনে হয়, ও স্বপ্ন দেখছে।

শালগাছ স্বপ্ন দেখছে শুনে বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলে, কী বোকার মতো কথা। বাধা দিয়ে বলে উঠলুম, শালগাছের সমস্ত জীবনটাই স্বপ্ন। ও স্বপ্নে চলে এসেছে বীজের থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে। পাতাগুলোই তো ওর স্বপ্নে-কওয়া কথা।

সুকুমারকে বললুম, সেদিন যখন সকালবেলায় ঘন মেঘ করে রৃষ্টি হচ্ছিল আমি দেখলুম, তুমি উত্তরের বারান্দায় রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে। কী ভাবছিলে বলো দেখি।

সুকুমার বললে, জানি নে তো কী ভাবছিলুম।

আমি বললুম, সেই না-জানা ভাবনায় ভরে গিয়েছিল তোমার সমস্ত মন মেঘে-ভরা আকাশের মতো। সেইরকম গাছগুলো যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের মধ্যে যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনাই বর্ষায় মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়, শীতের সকালের রৌজে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কচি পাতায় ওদের ডালে ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে ফুলের মঞ্রিতে।

আজও মনে পড়ে সুকুমারের চোখ ছটো কিরকম এতখানি হয়ে উঠল। সে বললে, আমি যদি গাছ হতে পারতুম তা হলে সেই বকুনি সির্সির্ করে আমার সমস্ত গা বেয়ে উঠত আকাশের মেঘের দিকে।

তুমি দেখলে সুকুমার আসরটা দখল করে নিচ্ছে। ওকে নেপথ্যে সরিয়ে তুমি এলে সামনে। কথা পাড়লে, আচ্ছা, দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী হতে চাও।

তোমার বিশ্বাস ছিল, আমি ম্যাস্টোডন কিম্বা মেগাথেরিয়ম হতে চাইব; কেননা, জীব-ইন্ডিহাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাণীদের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এর কিছুদিন আগেই আলোচনা করেছি। তথন তরুণ পৃথিবীর হাড় ছিল কাঁচা, পাকারকম করে জমাট হয়ে ওঠে নি তার মহাদেশ, গাছপালাগুলোর চেহারা ছিল বিশ্বকর্তার প্রথম তুলির টানের। সেইদিনকার আদিম অরণ্যে সেইদিনকার অনিশ্চিত শীতগ্রীত্মের অধিকারে এই-সব ভীমকায় জ্বস্তুগুলোর জীব-যাত্রা চলছে কিরকম করে তা স্পষ্টরূপে কল্পনা করতে পারছে না আজকের দিনের মান্ত্ব্য, এই কথাটা তোমার শোনা ছিল আমার মুখে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই মহাকাব্যযুগটাকে স্পষ্ট করে জানবার ব্যাকুলতা তুমি আমার কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলে। তাই আমি যদি হঠাৎ বলে উঠতুম 'সেকালের রোঁয়াওয়ালা চার-দাঁত-ওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইছে' তা হলে তুমি খুশি হতে। তোমার কাবুলি বেড়াল হওয়ার থেকে

*>>* >>>

এই ইচ্ছে বেশি দূরে পড়ত না, আমাকে তোমার দলে পেতে। হয়তো আমার মৃথে ঐ ইচ্ছেটাই ব্যক্ত হত। কিন্তু, সুকুমারের কথাটা আমার মনকে টেনে নিয়েছিল অক্স দিকে।

পুপে বলে উঠল, জানি, জানি, সুকুমারদা'র সঙ্গেই তোমার মনের মিল ছিল বেশি।

আমি বলপুম, তার একমাত্র কারণ, ও ছিল ছেলে, আমিও ছেলে হয়েই জন্মেছিলুম একদিন। ওর ভাবনার ছাঁচ ছিল আমারই শিশু ভাবনার ছাঁচে। তুমি সেদিন তোমার খেলার হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে ভাবী গৃহস্থালির যে স্বপ্নলোক বানিয়ে তুলে খুশি হতে সেটা দেখতে পেতুম একট্ তফাত থেকে। তুমি তোমার খেলার খোকাকে কোলে করে যখন নাচাতে তার স্নেহের রসটা যোলো আনা পাবার সাধ্য আমার ছিল না।

পুপু বললে, আচ্ছা, সে কথা থাক্, সেদিন তুমি কী হতে ইচ্ছে করেছিলে বলো।

আমি হতে চেয়েছিলুম একখানা দৃশ্য অনেকখানি জ্বায়গা জুড়ে। সকালবেলার প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা, পুরোনো অশথগাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ছেলেনাছ্রের মতো, নদীর জ্বলে উঠেছে কলরব, উচুনিচু ডাঙায় ঝাপ্সা দেখাচ্ছে দলবাঁধা গাছ। সমস্তটার পিছনে খোলা আকাশ; সেই আকাশে একটা স্বদূরতা— মনে হচ্ছে যেন অনেক দ্রের ওপার থেকে একটা ঘন্টার ধ্বনি ক্ষীণতম হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদ্ছরে মিশিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে: বেলা যায়।

তোমার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল একখানা গাছ হওয়ার চেয়ে নদী বন আকাশ নিয়ে একখানা সমগ্র ভূদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কল্পনা তোমার কাছে অনেক বেশি স্প্রিছাড়া বোধ হল।

সুকুমার বললে, গাছপালা নদী সবটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভূলে গিয়ে আর-কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

স্থকুমার বললে, তুমি যেটা বললে ওটা কি ছবিতে এঁকেছ। হাঁ, এঁকেছি।

আমিও একটা আঁকব।

সুকুমারের স্পর্ধার কথা শুনে তুমি বলে উঠলে, পারবে না কি তুমি আঁকতে।

আমি বললুম, ঠিক পারবে। আঁকা হয়ে গেলে, ভাই, তোমারটা আমি নেব আমারটা তোমাকে দেব।

সেদিন এই পর্যস্ত হল আমাদের আলাপ।

এইবার আমাদের সেদিনকার আসরের শেষ কথাটা বলে নিই। তুমি চলে গেলে তোমার পায়রাকে ধান খাওয়াতে। সুকুমার তখনো বসে বসে কী ভাবতে লাগল। আমি তাকে বললুম, তুমি কী ভাবছ বলব ?

সুকুমার বললে, বলো দেখি।

তুমি ভেবে দেখছ আরো কী হয়ে যেতে পারলে ভালো হয়— হয়তো প্রথম-মেঘ-করা আষাঢ়ের বৃষ্টি-ভেজা আকাশ, হয়তো পুজোর ছুটিতে ঘরমূখো পাল-তোলা পালিনোকোখানি। এই উপলক্ষে আমি তোমাকে আমার জীবনের একটা কথা বলি। তুমি জান ধীরুকে আমি কত ভালোবাসতুম। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর পেলুম তার টাইফয়েড, সেই বিকেলেই চলে গেলুম মুন্সিগঞ্জে তাদের বাড়িতে। সাত দিন সাত রাত কাটল। সেদিন ছিল অত্যন্ত গরম, রৌজ্র প্রথর। দূরে একটা কুকুর করুণ স্থরে আর্তনাদ করে উঠছিল; শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। বিকেলে রোদ পড়ে আসছে, পশ্চিম দিক থেকে ডুমুরগাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার উপরে। পাড়ার গয়লানি এসে জিগেস করলে, তোমাদের খোকাবাবু কেমন আছে গা। আমি বললুম, মাথার কষ্ট গা-জ্বালা আজ কমেছে। যারা সেবা করছিল তারা আজ কেউ কেউ ছুটি নেবার অবকাশ পেলে। তুজন ডাক্তার রুগি দেখে বেরিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে কী পরামর্শ করলে; বুঝলেম. আশার লক্ষণ নয়। চুপ করে বদে রইলুম; মনে হল, কী হবে শুনে। সায়াহ্লের ছায়া ঘনিয়ে এল। দেখা গেল সামনের মহানিমগাছের মাথার উপরে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দূরের রাস্তীয় পাট-বোঝাই গোরুর গাড়ির শব্দ আর শোনা যায় না। সমস্ত আকাশটা যেন ঝিম্ঝিম্ করছে। কী জ্ঞানি কেন মনে-মনে বলছি, পশ্চিম-আকাশ থেকে ঐ আসছে রাত্রিরূপিণী শান্তি, স্নিগ্ধ, কালো, স্তব্ধ। প্রতিদিনই তো আসে কিন্তু আৰু এল বিশেষ একটি মূর্তি নিয়ে স্পর্শ নিয়ে। চোথ বুজে সেই ধীরে-চলে-আসা রাত্রির আবির্ভাব আমার সমস্ত অঙ্গকে মনকে যেন আর্ত করে দিলে। মনে-মনে বললুম, ওগো শাস্তি, ওগো রাত্রি, তুমি আমার দিদি, আমার অনাদি কালের দিদি। দিন-অবসানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার বুকের কাছে আমার ধীরুভাইকে; তার সকল জালা যাক জুড়িয়ে একেবারে।— তুই পহর পেরিয়ে গেল; একটা কান্নার ধ্বনি উঠল রোগীর শিয়রের কাছ থেকে; নিস্তব্ধ রাস্তা বেয়ে গেল চলে ডাক্তারের গাড়ি তার ঘরে ফিরে। সেদিন আমার সমস্ত মন-ভরা একটি রাত্রির রূপ দেখেছি;

আমি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলুম, পৃথিবী যেমন তার স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে দেয় নিশীথের ধ্যানাবরণে।

কী জানি সুকুমারের কী মনে হল; সে অধীর হয়ে বলে উঠল, আমাকে কিন্তু তোমার ঐ দিদি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অমন চুপি চুপি নিয়ে যাবে না। পুজোর ছুটির দিনে যেদিন সকালে দশটা বাজ্ববে, কাউকে ইস্কুলে যেতে হবে না, ছেলেরা সবাই যেদিন গেছে রথতলার মাঠে ব্যাট্বল খেলতে, সেইদিন আমি খেলার মতো করেই হঠাৎ মিলিয়ে যাব আকাশে ছুটির দিনের রোদ্ছরে।

শুনে আমি চুপ করে রইলুম; কিছু বললুম না।

পুপেদিদি বললে, কাল থেকে সুকুমারদা'র কথা তুমি প্রায়ই বলছ। তার মধ্যে আমার উপরে একটুখানি খোঁচা থাকে। তুমি কি মনে কর তোমার ভালোবাসার অংশ নিয়ে সুকুমারদা'র সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার যে ঝগড়া ছিল সেটা এখনো আছে।

হয়তো একটুখানি আছে বা। সেইটেকে একেবারে ক্ষইয়ে দেব বলেই বারবার তার কথা তুলি। আরো একটুখানি কারণ আছে।

কী কারণ বলোই-না।

কিছুদিন আগে সুকুমারের বাবা ডাক্তার নিতাই এসেছিলেন আমার কাছে বিদায় নিতে। কেন, বিদায় নিতে কেন।

তোমাকে বলব মনে করেছিলুম, বলা হয় নি । আজ বলি । নিতাই চাইলৈ সুকুমার আইন পড়ে, সুকুমার চাইলে সে ছবি আঁকা শেখে নন্দলালবাবুর কাছে । নিতাই বললে, ছবি আঁকা বিভেয় আঙুল চলে, পেট চলে না ।

স্থকুমার বললে, আমার ছবির খিদে যত পেটের খিদে তত বেশি নয়।

নিতাই কিছু কড়া করে বললে, সে কথাটা তোমার প্রমাণ করে দেবার দরকার হয় নি, পেট সহজ্ঞেই চলে যাচ্ছে।

কথাটা বিশ্রী লাগল তার মনে কিন্তু হেসে বললে, কথাটা সন্ত্যি— এর প্রমাণ দেওয়া উচিত।

বাবা ভাবলে, এইবার ছেলে আইন পড়তে বসবে। সুকুমারের বরিশালের মাতামহ

থেপা গোছের মানুষ; সুকুমারের স্বভাবটা তাঁরই ছাঁচের, চেহারারও সাদৃশ্য আছে। ছজ্বনের পারে ছজ্বনের ভালোবাসা পরম বন্ধুর মতো। পরামর্শ হল ছজ্জনে মিলে; সুকুমার টাকা পেল কিছু, কখন চলে গেল বিলেতে কেউ জানে না। বাবাকে চিঠি লিখে গেল, আপনি চান না আমি ছবি আঁকা শিখি, শিখব না। আপনি চান অর্থকরী বিজা আয়ত্ত করব, তাই করতে চললুম। যখন সমাপ্ত হবে প্রণাম করতে আসব, আশীর্বাদ করবেন।

কোন্ বিভে শিখতে গেল কাউকে বলে নি। একটা ডায়ারি পাওয়া গেল তার ডেস্কে। তার থেকে বোঝা গেল, সে য়ুরোপে গেছে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরি শিখতে। তার শেষদিকটা কপি করে এনেছি। ও লিখছে—

মনে আছে, একদিন আমার ছত্রপতি পক্ষীরাজে চড়ে পুপুদিদিকে চন্দ্রলোক থেকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলুম আমাদের ছাদের এক ধার থেকে আর-এক ধারে। এবার চলেছি কলের পক্ষীরাজ্বকে বাগ মানাতে। য়ুরোপে চন্দ্রলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি স্থবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই। একদিন আমি তার দাদামশায়ের দেখাদেখি যে ছবি এঁ কেছিলুম, দেখে পুপুদিদি হেসেছিল। সেইদিন থেকে দশ বছর ধরে ছবি আঁকা অভ্যাস করেছি, কাউকে দেখাই নি। এখনকার আঁকা ত্থানা ছবি রেখে গেলুম পুপের দাদামশায়ের জ্বন্সে। একটা ছবি জ্বল-স্থল-আকাশের একতান সঙ্গত নিয়ে, আর-একটা আমার বরিশালের দাদামশায়ের। পুপের দাদামশায় ছবি ছটো দেখিয়ে পুপেদিদির সেদিনকার হাসি যদি ফিরিয়ে নিতে পারেন তো ভালোই, নইলে যেন ছি ঁড়ে ফেলেন। আমার এবারকার যাত্রায় চন্দ্রলোকের মাঝপথেই পক্ষীরাব্বের পাখা ভাঙা অসম্ভব নয়। যদি ভাঙে তবে এক নিমেষে সত্যলোকে পৌছব— সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে একেবারে মিলে যাব পৃথিবীর সঙ্গে। যদি বেঁচে থাকি, আকাশের খেয়া-পারাপারে যদি নৈপুণ্য ঘটে, তা হলে একদিন পুপুদিদিকে নিয়ে শৃহ্যপথে পাড়ি দিয়ে আসব, মনে এই ইচ্ছে রইল। সত্যযুগে বোধ হয় ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিল। চেষ্টা করব ধ্যানযোগে ইচ্ছেকেই ঘটনা বলে ধরে নিতে। ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বস্তির কোন্ কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।

পুপুদিদি ব্যাকুল হয়ে উঠে জিগেস করলে, স্থকুমারদা'র এখনকার খবর কী।

আমি বললুম, সেইটেই পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তার বাবা বিলেতে সন্ধান করতে চলেছেন।

বিবর্ণ হয়ে গেল দিদির মুখ। আস্তে আস্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে।
আমি জানি, সুকুমারের আঁকা সেই ছেলেমামুষি পুপুদিদি আপন ডেক্সে লুকিয়ে রেখেছে।
আমি চশমাটা মুছে ফেলে চলে গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে। সেই ভাঙা ছাডাটা
সেখানে নেই, নেই সেই আতসবাজির আধপোড়া কাঠি।

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ৫ ঘারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মৃদ্রক শ্রীস্থনারায়ণ ভট্টাচার্য তাপদী প্রেস। ৩০ বিধান দরণী। কলিকাতা ৬



্ মৃল্য ৫৯৫০ টাকা